# যৌতুক/উপঢৌকন

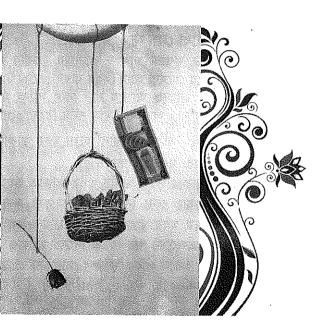

जभराय । ११ ।

## চাওয়া ও কামনা ছাড়া ছেলে কিছু পেলে তা আল্লাহর অনুগ্রহ

যদি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বামীকে কিছু দেয়া হয় এবং স্বামীরও কোনো চাহিদা না থাকে বা তার প্রতি লালায়িত হয়ে অপেক্ষা না করে তাহলে তা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। প্রমাণ কোরআনের আয়াত—

# وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْني

"আল্লাহ আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন, এরপর তিনি আপনাকে সম্পদশালী করেছেন।"

وَاشْتُرِ طَ عَدُمُ التَّطَلُّعُ وَالتَّشَرُّفِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ. مَا أَتَاكَ اللهُ مِنْ هٰذَا ٱلمالِ

শুন কিন্দু কিন

## যৌতুক ও তার বিধান

প্রকৃতপক্ষে যৌতুক হচ্ছে মেয়ে বা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ছেলের প্রতি উপহার। যৌতুক নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহস্বরূপ। মৌলিকভাবে তা জায়েজ। বরং উত্তম। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৬]

আল্লাহ যদি কারো সামর্থ দিয়ে থাকেন তাহলে মেয়েকে বেশি করে যৌতুক দেয়া দোষের কিছু নয়। তবে এমন কিছু দেয়া উচিত যা মেয়ের উপকারে আসে। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ৫৩]

### যৌতুক দেয়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়

- ১. সাধ্যের বেশি চেষ্টা করবে না।
- ২. প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা, যা শৃশুরবাড়ি কাজে লাগবে।

৩. ঘোষণা করবে না। কেননা এটা নিজসম্ভানের প্রতি স্নেহস্বরূপ। অন্যকে দেখানোর কী প্রয়োজন? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাজ দ্বারা এই তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯৩]

#### হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-কে প্রদেয় উপহার

জান্নাতিনারীদের নেত্রী হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর যৌতুক ছিলো দু'টি ইয়ামেনি চাদর, তিশির ছালের দুটি তোশক, চারটি গদি, রূপার দুটি চুড়ি [বাজুবন্দ], একটি পশমিকম্বল ও বালিশ, একটি পানির পেয়ালা, একটি পানি রাখার পাত্র। কিছু কিছু বর্ণনায় একটি খাটের কথাও পাওয়া যায়।

[ইজালাতুল খিফা ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯৩]

#### প্রচলিত যৌতুক ও তার কুফল

বর্তমান সময়ে যৌতুকের যে প্রথা চালু হয়েছে তার মধ্যে বহুমুখী অকল্যাণ রয়েছে। যার সারকথা হলো, যৌতুক এখন আর হাদিয়া বা সেহের নিদর্শন নয় বরং তা খ্যাতি, প্রচার ও প্রথাপূজার জন্য করা হয়। এতে বড়োত্ব ও যৌতুক উভয়ের প্রচার হয়। যৌতুকের জিনিসপত্রও নির্ধারিত। মনে করা হয়, অমুক জিনিস অপরিহার্য। সব আত্মীয় ও হিতাকাক্ষীকে দেখানোর জন্য সাধারণ মজলিসে তা উপস্থিত করা হয়। একটি একটি করে সব জিনিস দেখানো হয়। অলঙ্কারের বিবরণ পড়ে শুনানো হয়। এখন আপনিই বলুন! এটা প্রদর্শনপ্রিয়তা নয় কি? এছাড়াও নারীর পোশাক পুরুষকে দেখানো কতো আত্মর্ম্যাদাহীনতার কাজ। যদি সম্পকানুয়ন উদ্দেশ্য হতো তাহলে সাধ্যের মধ্যে যা সহজ হয় তাই দেয়া হতো। এমনিভাবে সম্পকোনয়নের জন্য কোনোব্যক্তি ঋণ করতো না। কিন্তু প্রথা-প্রচলনের পেছনে পড়ে অধিকাংশ সময় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কখনো সুদে ঋণ নেয়। কখনো বাগান বিক্রয় বা বন্ধক রাখে। সুতরাং যৌতুকে অনাবশ্যক জিনিস আবশ্যক করে তোলা, খ্যাতি ও প্রচারের পেছনে পড়া এবং অপচয়ের মতো অকল্যাণ ও কুফল বিদ্যমান। এজন্য যৌতুকও প্রচলিত নিষিদ্ধকাজের অন্তর্গত। ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৬ ও ৫৭।

#### উপহার-উপকরণ

মেয়েকে কিছুজিনিস এমন দেয়া হয় যা ঘর ভরা ছাড়া কখনো কোনো কাজে আসে না। যেমন, খাট, পিঁড়ি [মোড়া বিশেষ] যা লৌকিকতা ছাড়া কিছু না। কারণ, এসব জিনিস কাজে লাগাতেও কষ্ট হয়। মূলত যা কাজের উপযোগী

নয়। কেননা লৌকিকতা জাঁকজমকপূর্ণ হয়। জাঁকজমক ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ রাখা হয়। এখন তার দ্বারা শুধু ঘর ভরে কোনো কাজে লাগে না। যদি মেয়েকে কলজের টুকরো মনে করে দেয়া হয় তাহলে তাকে এমন জিনিস দেয়া উচিত যা তার কাজে আসে। আর এমন জিনিস তাকে দেয়াও হয় না। শুধু অহংকার ও দেখানোর জন্য দেয়া হয়। এ কারণেই যার যতোটুকু প্রতিদান তার চেয়ে এক পা বেড়ে দেয়। একজন যদি দশটি পাত্র ও পঞ্চাশ জোড়া কাপড় প্রদান করে তাহলে অপরজন নয়টি পাত্র ও উনপঞ্চাশ জোড়া কাপড় দেবে না বরং সে একটি বাড়িয়েই দেবে। এজন্য সে যতোই ঋণী হোক না

কেনো। সুদে ঋণ নেয়ার কথা ভাবে। সম্পর্কের চাপে পড়ে দরিদ্রব্যক্তি তার ভবিষ্যত নষ্ট করে। দরিদ্রকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কোনো কারণ নেই। দরিদ্রের উপহার তার মতোই হয়। আর ধনীর উপহার অবস্থান অনুযায়ী হয়।

ধনীরাও প্রথাপালন করতে গিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়।

#### প্রচলিত যৌতুকে বা উপহারের উদ্দেশ্য কেবল সুনাম

বর্তমানে উপহারের যে প্রথা রয়েছে তার ভিত্তিমূল কেবল আত্মগরিমা। এমনকি মেয়েকে যা দেয়া হয় তার উদ্দেশ্যও একই। মেয়ে হলো কলজের টুকরো। সারাজীবন তাকে গোপনে গোপনে [বিশেষভাবে] খাওয়ানো হয়। যদি তা মেয়ের পেটে পড়ে তাহলে কাজে আসবে। অন্যকে দেখানোরও প্রয়োজন মনে করে না। পাছে কারো নজর লাগে! কিন্তু বিয়ের সময় চেহারা পাল্টে যায়। অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটা জিনিস দেখানো হয়। থালা-বাটি, কাপড়-চোপড়, সিন্দুক এমনকি আয়না-চিরুনী পর্যন্ত দেখানো হয়। যেনো প্রথমে কলজের টুকরো ছিলো এখন আর নেই বা এখন কলজের টুকরো হয়েছে কিন্তু আগে ছিলো না। বিয়ে ঠিক হওয়ার আগে-পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ ধরনের অহংকার প্রকাশ ছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া

#### অন্তরের ব্যথা

মেয়ের ঘরের জিনিস বাডলো।

এজন্য কাপড় ও বাসনপত্রসহ উপহারের সব জিনিসে প্রতারণা থাকে। মূল্যের বিবেচনায় যা খুবই হালকা হয়। সবাই মিলে বাজারে যায়। দোনকারদারকে বলে বিয়ের বাজার করতে এসেছি নেয়া-দেয়ার [সাধারণ মানের] জিনিস দেখান। যদি মেয়ের প্রতি আমাদের মমতা থাকতো তাহলে জিনিসের পরিমাণ

যাবে না যে, আমরা এতো এতো দিয়েছি। এটা নয় লক্ষ্য নয় যে, আমার

কম হতো কিন্তু মান ভালো হতো। কাজে লাগানোর অযোগ্য জিনিস দেয়া হতো না। যার উদ্দেশ্য কেবল প্রদর্শন।[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৪৯]

## অহংকার ও প্রদর্শনের নানা দিক

অনেকে বলে, আমরা যৌতুকের জিনিস দেখাই না। প্রথা পরিহার করেছি। জনাব, এতে প্রশংসার কী আছে? নিজ গ্রামেতো বছরের শুরু থেকে সব জিনিসপত্র এক করে প্রত্যেককে দেখানো হয়ে যায়। যারা প্রস্তাব নিয়ে আসে তাদেরকে দেখায়। কোনো আত্মীয় আসলে তাদেরকেও দেখানো হয়। এমনকি জিনিসগুলো কোথাকার তা-ও বলা হয়। আজ দিল্লি থেকে কাপড় আসছে। মুরাদাবাদ গিয়েছিলো সেখান থেকে বাসনপত্র নিয়ে এসেছে। এরপর স্বামীর বাড়ি গিয়ে আবার বলে। সবই দেখানো হয়। এজন্য মেয়ের সঙ্গে একজন লোক পাঠানো হয়। সুতরাং সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি কিন্তু তার চেয়ে বেশি করেছে। ইসলাহন নিসা ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৮৬]

#### যৌতুক হিসেবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ দেয়া

আমি একঘনিষ্ঠজনের ঘটনা শুনেছি যে অনেক ধনী ছিলো। সে মেয়ের বিয়েতে একটি পান্ধি, একটি কার্পেট ও একটি কোরআনশরিফ দেয়। এছাড়া আর কাপড় বা বাসনপত্র কিছুই দেয় না। এর পরিবর্তে সে একলাখ টাকা মূল্যের সম্পদ মেয়ের নামে লিখে দেয়। সে বলে, আমার ইচ্ছা ছিলো বিয়েতে একলাখ টাকা খরচ করবো। টাকাও জোগাড় করে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিলো ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে দেয়া। এরপর ভাবলাম, ধুমধামে বিয়ে দিলে আমার মেয়ের লাভ কী? মানুষ খেয়েদেয়ে চলে যেতো। আমার টাকা নষ্ট হতো। যা মেয়ের কোনো উপকারে আসতো না। এজন্য এমন ব্যবস্থা করেছি যা আমার মেয়ের উপকারে আসে। আর জায়গা-জমির চেয়ে উপকারী কিছু নেই। এর দ্বারা সে ও তার সন্ত ানরা ভাবনাহীনভাবে জীবন কাটাতে পাড়বে। কেউ আমাকে কৃপণও বলতে পারবে না। আমি ধুমধামে অনুষ্ঠান করিনি কিন্তু টাকাও ঘরে রেখে দিইনি। দেখুন! এটাই বুদ্ধিমানদের কাজ।

আল্লাহ যদি কারো সামর্থ দিয়ে থাকেন তাহলে মেয়েকে উপহার দেয়া দোষের কিছু নয়। তবে এমন কিছু দেয়া উচিত যা মেয়ের উপকারে আসে। কিন্তু মেয়েরা বোঝে না। তারা অনর্থক টাকা নষ্ট করে। যাতে তাদেরও কোনো উপকারে আসে না, মেয়েরও কোনো উপকারে আসে না। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ৫২]

যে পরিমাণ টাকা নষ্ট করা হয় তা দিয়ে তাদের কোনো সম্পত্তি কিনে দেয়া হলে বা ব্যবসা শুরু করিয়ে দিলে তাদের আরাম হবে। [ইসলাহুন নিসা: পৃষ্ঠা: ১৫৮]

## যৌতুক হিসেবে কাপড় দেয়া

বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার বা যৌতুক হিসেবে অতিরিক্ত কাপড় দেয়া হয়। একবার মিরাঠের এক গ্রামে ধাই। সেখানে এক নববধূ শুধু পনেরশোঁ টাকার কাপড় নিয়ে আসে। বাসনপত্র, বাটি-ঘটি আর অলক্ষারতো আছেই। আমি অনেক বাড়িতে দেখেছি, বিয়েতে এতো কাপড় দেয়া হয় মেয়ে সারাজীবন পরেও তা শেষ করতে পারে না। এখন সে কী করবে? উদার হলে বিলানো শুরু করে। এক একজনকে এক এক জোড়া কাপড় দেয়। আর কৃপণ হলে সিন্দুকে আটকিয়ে রাখে। তখন অনেক জোড়া পরারও ভাগ্য হয় না। এটা ঘরে রেখেই মাটি হয়। এভাবে অপচয়ের মাধ্যমে মেয়েদের সম্পদ নষ্ট হয়।

বিয়েতে এতো কাপড় দেয়ার কী প্রয়োজন? আবার দেবেও না কেনো? এতে যে নাম হয়! অমুক তার মেয়েকে এতো কিছু উপহার বা যৌতুক দিয়েছে। এতোগুলো কাপড় দিয়েছে। এভাবে অহঙ্কার করতে গিয়ে অর্থ অপচয় করে।

[হুকুকুল বাইতঃ পৃষ্ঠাঃ ৫২]

অধিকাংশ সময় এমন হয়, মেয়ে মারা যায় এবং হাজারো টাকার এ সম্পদ নষ্ট হয়। এরপর তার কাপড় পুরো গোত্তের মাঝে বণ্টন করা হয়। কখনো পছন্দও হয় না, অনেক দোষ বের করা হয়। অথচ তারা বলে, আমরা প্রথা মানি না। [ইসলাহুন নিসাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৮৫]

## যৌতুক দেয়ার সঠিকপদ্ধতি ও সময়

মেয়েকে যা কিছু দেয়া হয় তা কন্যাবিদায়ের সময় দেয়া উচিত নয়। কেননা তখন দেয়া হয় শৃশুর-শ্বাশুড়িকে। যৌতুকের জিনিস মেয়ের সঙ্গে না দেয়াই যৌজিক। কেননা সবকিছু মেয়েকে দেয়া হয় অথচ সে তা গ্রহণ করতে পারে না। সে জানেও না তাকে কী দেয়া হলো। দেয়ার পদ্ধতিটা হলো, সবকিছু ঘরে রেখে দেবে। যখন ঝামেলা মিটে যাবে এবং মেয়ে বাপের বাড়ি আসবে। তখন সবকিছু তার সামনে রেখে বলবে, সবকিছুর মালিক তুমি। তোমার যা দরকার, যা তোমার মনে চায়, যখন মনে চায় শৃশুরবাড়ি নিয়ে যাবে। যা কিছু এখানে রাখতে চাও রেখে দাও। তখন সে যা কিছু রেখে দেবে তা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করবে।

উত্তম হলো, বিয়ের দিন কোনো জিনিস নেবে না। কেননা তার কোনো প্রয়োজন এখনো তৈরি হয়নি। যখন তার প্রয়োজন হবে তখন তা নিয়ে যাবে। এটাই যৌক্তিক এবং অহংকারমুক্ত। কিন্তু যেহেতু এখানে প্রদর্শন করার সুযোগ নেই তাই কেউ এমনটি করে না। আর কেউ করলে লোকে তাকে ভালো-মন্দ বলে। তাকে কৃপণ সাব্যস্ত করে। বলে খরচ বাঁচানোর জন্য ধর্মকে বর্ম বানিয়েছে। কিন্তু এটাই সঠিক ও শরিয়তসিদ্ধ।

[হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮ ও ইসলাহন নিসা: পৃষ্ঠা: ১৮৬]

# যৌতুকের সম্পদ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া খরচ করা যায় না

উপহারের সম্পদ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী খরচ করতে পারবে না। কারণ উভয়ের মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন। স্বামীর জন্য অবিচার হবে স্ত্রীর সম্পদ তার আন্ত রিক সম্ভুষ্টি ছাড়া ব্যয় করা। স্ত্রীর জন্য প্রতারণা হবে স্বামীর সম্পদ তার সম্ভুষ্টি ছাড়া ব্যয় করা। ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮৬]

#### আন্তরিক সম্ভষ্টি কাকে বলে

সম্ভৃষ্টির অর্থ তার চুপ থাকা বা অসম্ভৃষ্টি প্রকাশ না করা নয় বা জিজ্ঞেস করার পর লজ্জায় পড়ে সম্মতি দেয়া নয়। বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ সময় অসম্ভৃষ্টি থাকার পরও লজ্জা ও আত্মর্মাদাবোধের কারণে অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু সম্ভৃষ্টি হলো সন্দেহাতীত নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত মালিকের অন্তরিক অনুমতির নাম। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে সম্ভৃষ্টি জানতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন—

أَلاَ لَا يَحِلُّمُالُ امْرِئِ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ﴿ अगिवधान! काता शूँमित्संत्र अम्अप ठांत जांखितक मुखि छाड़ा दिव इस ना।" [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ১৮৬]

# অধ্যায় (১৩ (





বিয়েকেন্দ্রিক লেনদেন

সে যুগে বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়দের ওপর সম্মিলিতভাবে একধরনের চাঁদা ধার্য করা হতো। যা উপহার নামে আদান-প্রদান হতো এবং তা প্রদান করা ও গ্রহণ করা দুই-ই আবশ্যক ছিলো। গ্রহীতা যে পরিমাণ নিতো দাতার পরিবারের কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে ঠিক সেই পরিমাণ আদায় করতে হতো। এখনও সে প্রচলন উপমহাদেশের কোথাও কোথাও রয়েছে গেছে। হজরত থানভি রিহমাতুল্লাহি আলায়হি] শরিয়ত অগ্রাহ্য এই প্রথা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছেন। —অনুবাদক]

### প্রচলিত লেনেদেনে ক্ষতির ভাগটাই বেশি

আদান-প্রদানের সবচেয়ে উত্তমপ্রথা যা বিয়েতে করা হয়; অল্প অল্প দিলে তা আয়োজকদেরও কাজে আসে এবং যারা দেয় তাদের ওপরও বোঝা হয় না। এটা প্রশংসনীয়। এটাকে মন্দ বলা যায় না। একজন গরিবমানুষকে কিছু দেয়ার ফলে তার বিয়ে হয়ে গেলো—এটা কি কম কথা? আমি বলি, তারা একটি উপকার দেখেছে। কিন্তু তাতে বিরাজমান অনেক কুফল তারা লক্ষ করেনি। তার একটি উপকার যেমন আছে তার অপকার কী পরিমাণ তা-ও দেখা দরকার। তাছাড়া যে উপকারের কথা বলা হয়েছে তা-ও অর্জিত হয় না। কারণ, বিয়েতে যে পরিমাণ খরচ করা হয় তার জন্য প্রদেয় টাকা যথেষ্ট নয়। তাত্তাবলিবগ, আহকামুল মালঃ খণ্ডঃ ১৫, পৃষ্ঠাঃ ৮৮]

প্রচলিত আদান-প্রদানে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না

'নবদম্পতিকে কিছু উপহার দেয়া' হজরত সাহাবায়েকেরাম [রিদিয়াল্লাহু আনহুম] থেকে প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে নবদম্পতিদেরকে কিছু দেয়া আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে দিলে বিদ্বেষ বাড়ে। সম্পর্ক খারাপ হয়। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, উপহার যখন আন্তরিকতার সঙ্গে হয় তখন আন্তরিকতা বাড়ে। আর প্রথাগত কারণে দিলে আন্তরিকতা বাড়ে না।

[তাতহিরে রমজান: পৃষ্ঠা: ৪১৬; ফাজায়েলে সওম ও সালাত]

বিয়ের উপঢৌকন : বাস্তবতা ও কল্যাণ

বিয়ের সময় কয়েকবার উপহার দেয়া হয়। যেমন, সেলামির সময় উপহারের টাকা একত্রিত করে বরকে দেয়া হয়।

বিয়ের উপহারের অতীত খুঁজলে পাওয়া যায়, আগে কোনো দরিদ্রাব্যক্তির বিয়ের সময় হলে আত্মীয়-স্বজন তার সহযোগিতার জন্য কিছু টাকা-পয়সা বা জিনিস একত্রিত করতো। তখন এসব বিষয়ের এতো প্রসার ছিলো যে, সামান্য পুঁজি দিয়ে সব প্রয়োজন সম্পন্ন করা হতো। তার ওপরও বোঝা হতে দিতো না। প্রদানকারীদেরও বেশি খরচ হতো না।

যদি উপহার ও সহযোগিতার জন্য দেয়া হতো তাহলে অন্যের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান চাইতো না।

هَلْ جَنَّاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانِ

"উপকারের প্রতিদান কেবল উপকারই হতে পারে।"

শরিয়তের এই নীতি অনুসারে প্রয়োজনের সময় কম-বেশির বিবেচনা না করে প্রত্যেকে তার সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করতো।

যদি ঋণ হিসেবে দিতো তাহলে ধীরে ধীরে তা পরিশোধ করতো। বাস্তবেই তখন এই বিষয়টি খুবই উপকারী ছিলো। এখন আর বিষয়টিতে কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট নেই। বিয়েতে যে পরিমাণ খরচ হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশ যদি উপহারে না আসে তাহলে অনর্থক ঋণগ্রস্থ হওয়ার প্রয়োজন কী? বিনা প্রয়োজনে ঋণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরে তা আদায় করতে পারে না। যদি বিয়ের সময় হাতে অর্থ না থাকে অনেক সময় সুদে ঋণ করা হয়। যা গোনাহের কাজ। যেকাজে এতো পাপ তা পরিহার করা ওয়াজিব।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৭১]

## বিয়েতে উপহার নেয়া-দেয়ার শর্য়িবিধান

বিয়ের উপহার একধরনের ঋণ। শরিয়তের ঋণের যেবিধান আছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বিনা প্রয়োজনে উচিত নয়। উপহার কী ধরনের ঋণ? এখানে কী এমন প্রয়োজন আছে? দাতা নিজের ইচ্ছায় দেয় কিন্তু গ্রহণকারী নিতে বাধ্য থাকে। না নিলে আত্মীয়-সজন খারাপ ভাবে। এখন বলুন! এটা কেমন ঋণ যা দাতা জোরপূর্বক প্রদান করে? অন্যজন অনিচ্ছায় ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। এটা নেয়ার সময়ের বিধান। ভিকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠাঃ ৪৬৮]

মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ১৭০ . মুস্

## উপহারপ্রদানের পরের বিধান

দেয়ার সময়ের বিধান কোরআনশরিফে বর্ণিত হয়েছে-

"যদি ঋণগ্রহীতা সংকটগ্রস্থ হয় তাহলে তা আদায়ে সামর্থবান হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেয়া হবে।"

অথচ এখানে সময় নির্ধারণ করা হয় অন্যজনের বিয়ে পর্যন্ত। চাই কারো সামর্থ থাকুক বা না থাকুক।

আরেকটি বিধান হলো, ঋণগ্রহীতা যখন ইচ্ছা তা আদায় করে দিতে পারে। যদি নির্ধারিত কোনো সময় থাকে এবং গ্রহীতা তার আগে আদায় করে দেয় তাহলে ঋণদাতার গ্রহণ না করার সুযোগ নেই। সে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু উপহাররূপী এই ঋণ বিয়ের সময় ছাড়া আদায় করলে গ্রহণ করা হয় না। এটা কেমন ঋণ হলো? এটা আল্লাহর বিধানে হস্তক্ষেপের শামিল।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৬৭]

## উপহার এখন শুধুই ঋণ

অনেকে বলে, বিয়ের উপহারকে আত্মীয়তার বল্পনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কিন্তু এটা শুধুই ঋণ। কেননা আত্মীয়তার বন্ধনে কোনো প্রতিদানের শর্ত থাকে না। আর এখানে এই শর্ত আছে। তা স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট। বিয়ের উপহার জোরপূর্বক আদায় করা হয়।

এখানে একটি বিয়ে হয়েছিলো। যাতে উপহার কম আসে। তখন তারা তালিকা বের করে দেখলো, অনেকে উপহার দেয়নি। বিয়ে শেষ তবুও তারা এক বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে। যে কয়েক মাস পর্যন্ত উপহার উসুল করে। এর নাম আত্মীয়তা! যা এভাবে আদায় করতে হয়? এটা শুধু মুখের দাবি। প্রকৃতপ্রস্ত াবে এটা ঋণ। এছাড়া অন্যকোনো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যখন তা ঋণ তখন তার ওপর ঋণের শর্মাবিধান কার্যকর হবে। শরিয়তের বিধান কেউ পরিবর্তন বা পাল্টানোর অধিকার রাখে না। যেমন, কোনো শাসক যদি কোনো লেনদেনকে অন্যকোনো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে তার বিধান জারি করে তবে তা মানতে বাধ্য থাকে। তখন কারো অধিকার থাকে না বিধানটি নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা। যখন পৃথিবীর শাসকের একটি বিধান পালন করা আবশ্যক হয়, বিবেকের আদালতে যার গ্রহণযোগ্যতা এখনো জানা যায়নি তখন মহান প্রভু আল্লাহর বিধান কেনো আবশ্যক হবে না? [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৬৭]

মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ১৭২

#### উপহারের কুফল

প্রচলিত পদ্ধতিতে উপহার আদান-প্রদানের কুফল অগণিত। যার অন্যতম হলো, যখন কোনোব্যক্তি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহারগ্রহণ করে তখন সে দাতাদের কাছে ঋণী হয়ে যায়। হাদিসশরিফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ঋণীব্যক্তি যতোক্ষণ না দাতাদের ঋণ আদায় করবে ততোক্ষণ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। [আততাবলিগ: পৃষ্ঠা: ৯২]

### বিয়ের উপহারে মিরাস

আরেকটি বড়ো সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। যা পরিহার করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই। প্রচলিত উপহার যেহেতু ঋণ তাই তাতে মিরাস জারি হয়। যেমন, স্ত্রী মারা গেলে তার ওয়ারিশগণ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মহর আদায় করে নেয়। এমনিভাবে এখানেও উত্তরাধিকারসম্পত্তি জারি হওয়া চাই এবং ওয়ারিশগণ যা ইসলামিশরিয়ত অনুযায়ী ভাগ করে নেবে। কিন্তু তার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৬৭]

যেমন, কোনোব্যক্তি মারা গেলো দুটি ছেলে রেখে। সে পাঁচ টাকা উপহার দিয়েছিলো। তাহলে পাঁচ টাকা তার পরিত্যক্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তা আঁদায় করা হবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা ওয়াজিব। তা যেভাবেই আদায় হোক না কেনো। যদি এই বাড়িতে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হয় তাহলে পাঁচ টাকা উপহার হিসেবে আদায় করা হবে। এখন যদি একছেলে বিয়ে হয় এবং পাঁচ টাকা আদায় করা হয় তাহলে সে একা পাঁচ টাকার মালিক হবে না বরং সে আডাই টাকা পাবে। বাকিটা অপর ভাইয়ের অংশ। যা আদায় করে দেয়া আবশ্যক। কিন্তু আদায় করা হয় না। এজন্য দাতার দায়িত্ব থেকে পাঁচ টাকা আদায় হবে না। আদায় হবে আড়াই টাকা। বাকি আড়াই টাকা দায়িতে থেকে যাবে। এখন যদি সে মারা যায় তাহলে আড়াই টাকার মিরাস বিস্তৃত হতে থাকবে। একসময় এই আড়াই টাকার মালিক হবে হাজারো মানুষ। কেয়ামতের দিন তার ওপর এই আড়াই টাকার দায় বর্তাবে। তখন এক এক টাকা, এক এক পয়সা করে খোঁজা হবে। শেষপর্যন্ত তার সমাধান কী হবে। এমন ভয়ানক কৃষ্ণল রয়েছে প্রচলিত উপহারে। কিন্তু মানুষ শরিয়তের জ্ঞান রাখে না বলে তারা তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ১৫, পৃষ্ঠাঃ ১৩] মূলত এটা মিরাসের বিধান লঙ্ঘন। যা সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে-

فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ

"আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান।"

আগে বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি আল্লাহর বিধান মান্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর বিধান মানে না তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে। এই আয়াত দ্বারা মিরাসের বিধানকে দৃঢ় করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, প্রচলিত বিয়ের উপহারে কী করা হয়। অনেক জায়গায় কেউ যদি উপহার ছেড়ে মারা যায় তাহলে তা বড়োছেলের বিয়ের সময় আদায় করা হয়। বড়োছেলে তা নিজের বিয়ের কাজে খরচ করে। অথচ তা সব ওয়ারিশের অধিকার। সে একা খরচ করে। তা দিয়ে খাবারের আয়োজন করা হয়। সব আত্মীয় তা খায়। এতে অন্যওয়ারিশদের অধিকার নষ্ট করা হয়। তাদের অনুমতি ছাড়া খায়। এটা বান্দার অধিকার। ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়ক্ষ থাকে তার অংশও খাওয়া হয়। তখন বিষয়টা দাঁড়ায় বান্দার অধিকার নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হলো। যে সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُّ وَالَ الْيَسَالَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُ وَفِي مَ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَجِيْرًا

"যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ গ্রাস করে তারা আগুন দিয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করে। অতি শিগগিরই তারা জাহানামের প্রবেশ করবে।" কোনো মুসলমান কি এমন হুঁশিয়ারির পরেও তা বাকি রাখার গোনাহ করবে? দেয়াতো দূরের কথা এমন হুঁশিয়ারির পর নিজের প্রদেয় টাকা আদায় করতে ভুলে যাবে? এটা হলো, প্রচলিত উপহারের পরিণতি। যাতে সব আত্মীয়-স্বজন লিপ্ত। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৬৯]

#### প্রচলিত আদান-প্রদান না করার সমস্যা

একজন প্রচলিত লেনদেন সম্পর্কে বলেন, যদি এটা বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে দ্রত্ব সৃষ্টি হবে। সম্পর্ক নষ্ট হবে। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, প্রচলিত লেনদেনের ফলে আন্তরিকতা বাড়ে না; বরং কমে। যারা দেয় প্রথাগত কারণে লজ্জায় পড়ে দেয়।

দিতীয়ত ভালোবাসা কম হয়। কারণ, যতোক্ষণ না তা আদায় করা হয় ততোক্ষণ মিল হয় না। তারা দেয়া আবশ্যক মনে করে। এজন্য এমন প্রথা বন্ধ করা প্রয়োজন।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ২০৮ ও হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩১৮]

## উপহার দেয়ার সঠিকপদ্ধতি

যদি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয় এবং কিছু দিতে হয় তা প্রচলিত পদ্ধতিতে না দিলে কোনো সমস্যা নেই। যদি বিয়ের সময় না দেয় সময় পরিবর্তন করে, যখন কারো আশাই থাকবে না তখন দিতে পারে। বিনা আশায় যদি দুই টাকাও পায় তখন অনেক খুশি হয়। তালোবাসা বাড়ে। আন্ত রিকভাবে খুশি হয়। প্রাণে শিহরণ জাগে। যদি প্রথাগত কারণে দেয় তাহলে কেবল অপেক্ষার কন্ত শেষ হয়। যেনো শান্তি থেকে মুক্তি পেলো, জাহান্নাম থেকে রেহাই পেলো। কিন্তু জানাত প্রাপ্তি হয়নি। অর্থাৎ গালমন্দ ও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পেলো বটে কিন্তু খুশি হয়নি।

মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ২০১ ও ২১০] এখন উচিত প্রচলিত উপহারপদ্ধতি ত্যাগ করা। আর পাঠকের দায়িত্ব হলো, এখন থেকে যাকে উপহার দেয়া হবে তা কোনো সময়ের অপেক্ষা ছাড়া দেয়া। [জামিউত তাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ৯১]

#### বিয়ের সময় বিয়ের খরচ দেয়া

বিয়ে বা অন্যান্য আয়োজনের সময় ছেলে বা মেয়ের পক্ষ থেকে খরচ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে একজন বড়ো আলেম আপত্তি করে বলেন, যদি সম্ভষ্টিতিত্ত দেয়া হয় তাহলে তা জায়েজ হবে। মানুষ যা করে তাতে সমস্য কোথায় যে, তাদেরকে সাধারণভাবে নিষেধ করা হবে?

উত্তরে হজরত থানভি রিহমাতুল্লাহি আলায়হি। বলেন, এ ব্যাপারে কথা আছে যে, মানুষ সম্ভষ্টচিত্তে দেয় না, লোকচক্ষুর ভয়ে দেয়। আমি কাউকে কিছু দিলাম কিন্তু মনে একটা চাপ থাকলো তাহলে সম্ভুষ্টি কোথায় থাকলো?

#### কন্যাদানের সময় বিয়ের খরচ নেয়া

অনেক ভদ্রমানুষ একটি ভুল করেন। স্বামী বিয়ে বা কন্যাদানের সময় মেয়েপক্ষ থেকে কিছু টাকায় আদায় করেন বিয়ের মধ্যে খরচ করার জন্যে। এটা ঘুষ। সম্পূর্ণ হারাম। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৮]

#### কন্যাদানের সময় প্রদেয় জিনিসের বিধান

লোকচক্ষুর ভয়ে বা প্রথাগত কারণে দেয়া জিনিস নেয়া বৈধ নয়। বায়হাকিশরিফ ও দারাকুতনিতে উল্লেখ আছে,

أَلَا لَا تَظْلِمُوْ إِنَّا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِي إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"সাবধান! তোমরা অবিচার করো না। সাবধান! তোমরা অবিচার করো না। সাবধান! তোমরা অবিচার করো না। নিশ্চয় কোনো মানুষের সম্পদ তার আন্ত রিক অনুমতি ছাড়া বৈধ হয় না।"

অনেকে ভুল করেন যে, আমাদের কী করার আছে। দোষই বা কী; যে দেবে সম্ভৃষ্টির সঙ্গে দেবে। কিন্তু বাস্তবতা তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। অবস্থা বুঝা যায় দাতাদের দেখে। তৃতীয় এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে সম্পর্ক খোলামেলা রয়েছে সেতাকে শপথ করে জিজ্ঞেস করুক, তুমি কি সম্ভৃষ্টির সঙ্গে দিয়েছো না-কি অসম্ভৃষ্টির সঙ্গে? খুব সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। একই উত্তর পাওয়া যাবে, বিয়ের সময় মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষ থেকে অথবা ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষ থেকে যা আদায় করে তার ব্যাপারে। অর্থ হোক বা জিনিসপত্র। চেয়ে দিক বা প্রথাগত কারণে দিক অথবা চক্ষুলজ্জার ভয়ে দিক। অনেকে না চাইলেও দেয়। কিন্তু দেয়ার ভিত্তি ওই প্রথা-প্রচলনই। তারা জানে, না দিলে হয়তো চাইবে। অথবা বদনাম করবে। এমন অর্থ ও জিনিসপত্র হালাল নয়। এমনিভাবে তা চাওয়া এবং দেয়া বৈধ নয়। এমন অর্থ ও আসবাবপত্র ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

[হুকুকুল ইলম: পৃষ্ঠা: ৮]

বিয়ের সময় কেউ যদি মেয়ের বিনিময়ে টাকা নেয়া তা হারাম। কেননা ইসলামিশরিয়ত মেয়েকে অমূল্য সম্পদ মনে করে। যার কোনো মূল্য হতে পারে না। আততাবলিগ: খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৫৭]

# বিয়ে ও বর্যাত্রী

# जधास । १८ ।



## वत्रयां विन्तृ यानि श्रथा

বর্ষাত্রী হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উদ্ভাবিত প্রথা। অতীতে মানুষের নিরাপত্তা ছিলো না। অধিকাংশ ছিনতাইকারী ও ডাকাতের হাতে সর্বস্ব হারাতো। এজন্য বর-কনে, অলঙ্কার ও জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্য একদল মানুষের প্রয়োজন ছিলো। নিরাপত্তার কারণে বরষাত্রীর উদ্ভব হয়েছে। এজন্য প্রত্যেকঘর থেকে একজন মানুষ নেয়া হতো। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে যেনো একঘর থেকে একজন বিধবা হয়। এখন মানুষ নিরাপদ সুতরাং একদল মানুষের কী প্রয়োজন? এখানে নিরাপত্তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল প্রথাপূজা ও নাম কামানো উদ্দেশ্য। আজলুল জাহিলিয়াত: পৃষ্ঠা: ৩৬৭ ও ইসলাহুর রুস্মঃ পৃষ্ঠা: ৬২

### বরযাত্রীর কোনো প্রয়োজন নেই

প্রিয়পাঠক! এসব প্রথা মুসলমানকে ধ্বংস করে ছাড়ছে। এজন্য আমি বদনামের নাম ছোটো কেয়ামত এবং বিয়ে ও বর্ষাত্রীর নাম বড়ো কেয়ামত রেখেছি। বর্তমানে বর্ষাত্রীকে বিয়ের অপরিহার্য অংশ মনে করা হয়। যা ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। এ নিয়ে ছেলেপক্ষ আবার কখনো মেয়েপক্ষ বড়ো ধরনের জেদাজেদি ও মনোমালিন্যে লিপ্ত হয়। যার উদ্দেশ্য কেবল সুনাম ও সুখ্যাতি। রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রিদিয়াল্লাছ আনহা]-এর বিয়ে দেন। বিয়ে ঠিক করার সময় হজরত আলি [রিদয়াল্লাছ আনহা] উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিয়ের সময় হজরত আলি [রিদয়াল্লাছ আনহা] নিজেই উপস্থিত ছিলেন না। বিয়ে হয় ঝুলন্ত। সেখানে বলা হয় হয়্ম তুলিত আনহা নিজেই উপস্থিত ছিলেন না। বিয়ে হয় ঝুলন্ত। সেখানে বলা হয় হয়্ম তুলিত আন পূর্ণতালাভ করে। আমার উদ্দেশ্য এটা না য়ে, ঘটনা শুনে বর ভেগে যাবে। কিছু মানুষ এমনটি বুঝতে পারে। উদ্দেশ্য হলো, বরষাত্রী ইত্যাদি প্রথা নিয়ে বাড়াবাড়ি দরকার নেই। রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজে বরের উপস্থিতি আবশ্যক মনে করেননি। সেখানে বর্ষাত্রীর কেনো আবশ্যক মনে করা হবে? আজলুল জাহিলিয়্যাহং পৃষ্ঠাঃ ৩৬৬ ও ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬২]

# বর্যাত্রীর কিছু কুফল

#### বর্যাত্রী অনৈক্য ও অপমানের কারণ

বর্তমানে বর্ষাত্রী কেন্দ্র করে কখনো ছেলেপক্ষ আবার কখনো মেয়েপক্ষ তুমুল জেদাজেদি ও মনোমালিন্যে লিপ্ত হয়। যার উদ্দেশ্য কেবল সুনাম ও সুখ্যাতি। অধিকাংশ সময় দেখা যায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে পঞ্চাশজন যায় একশোজন। মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ১৭৮ প্রথমত বিনা দাওয়াতে কারো বাড়ি যাওয়াই হারাম। হাদিসশরিফে বলা হয়েছে, 'যেব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া গেলো সে গেলো চোর হয়ে। আর ফিরলো ডাকাত হয়ে। অর্থাৎ চুরি-ডাকাতির মতো সে গোনাহ করে।

দ্বিতীয়ত এতে একজন মানুষকে লজ্জিত করা হয়। আর কাউকে লজ্জিত করা গোনাহের কাজ। তাছাড়া এর কারণে উভয়পক্ষের মধ্যে এমন জেদাজেদি ও মনোমালিন্য হয় যা সারাজীবন মনে লেগে থাকে। যেহেতু অনৈক্য হারাম তাই যা তার কারণ হয় তা-ও হারাম। সুতরাং এমন অপ্রয়োজনীয় প্রথা পরিহার করা উচিত। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬৩]

এখন বর্ষাত্রীপ্রথার কারণে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার—যা বিয়ের মূল উদ্দেশ্য, তার পরিবর্তে অধিকাংশ সময় মনোকষ্ট, মনোমালিন্য ও পরস্পর অভিযোগের সৃষ্টি হয়। বরং পুরনো শক্রতা জাগ্রত হয়। আপনজনের দুর্নাম করা ও তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। এমনিভাবে অন্যান্য কুফল দেখা দেয়। যেহেতু এভাবে নেয়া এবং খাওয়ানো আবশ্যক মনে করা হয় তাই কোনো আনন্দই হয় না। কেননা তারা আন্তরিকতাহীন একটি ঋণ পরিশোধ করে। না আনন্দ হয় গ্রহীতাদের, না দাওয়াতিদের। কেননা গ্রহীতারা তা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার মনে করে। যা তারা একসময় দিয়েছিলো। তাহলে আর আন্তরিকতা থাকলো কোথায়? এজন্য সবধরনের নবসৃষ্ট ফেতনা উচ্ছেদ করা ওয়াজিব। হিসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৮]

### আমি বর্যাত্রীপ্রথাকে হারাম মনে করি

আমার মনে হয়, বর্তমানে যেসব কারণে বরযাত্রীকে নিষেধ করা হয় বরযাত্রীর সূচনাকালে তা ছিলো না। বর্তমানে আমি এই প্রথাকে সম্পূর্ণ হারাম মরে করি। যদি কারো বুঝে না আসে তাহলে ইসলাহুর রুসুমের [২য় অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ এবং ইমদাদুল ফতোয়ার পঞ্চম খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠা] দেখে নেবে। সেখানে আমি বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। আল্লাহ আমার কলম দিয়ে কিছু বিষয়ের অনিষ্টতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। যা অন্যরা করেনি। এজন্য লোকেরা আমাকে কঠোর হিসেবে জানে।

[আজলুল জাহিলিয়্যাহ ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৬৮]

## বিয়ে, বরযাত্রীতে যাতায়াত না হলে আন্তরিকতা হবে কী করে

অনেকে বলেন, যদি প্রথা-প্রচলন থেমে যায় তাহলে মিল-মহব্বতের উপায় কি হবে? তার উত্তরে বলবো, মিল-মহব্বতের জন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়া কোনোভাবেই জায়েজ নয়। তাছাড়া মিল-মহব্বত এসব প্রথা-প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রথা-প্রচলন ছাড়া কেউ যদি কারো বাড়ি যায়, কাউকে বাড়িতে মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ১৭৯

দাওয়াত করে খাওয়ায়, সাহায্য-সহযোগিতা করে যেমনটি বন্ধুরা করে তাহলে মিল-মহব্বত হতে পারে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৭]

## বর্যাত্রী ও অন্যান্য প্রথা নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ

আমার মতে, সামগ্রিকভাবে বিয়ের সময় যা হয় সবকিছুতে আশু পরিবর্তন আবশ্যক। প্রত্যেকটি প্রথায় সম্পদ অপচয় এবং প্রদর্শনপ্রিয়তা, অহঙ্কার, অন্যকে কষ্ট দেয়া ও পাপের অনুগামী হওয়ার মতো গোনাহের কারণ। জাগতিক বিচারেও যার গ্রহণযোগ্য কোনো উপকার নেই। আমার দৃষ্টিতে এখানে মন্দের ভাগটাই ভারী। আমার মতামতের সারকথা হলো, সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে] প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। যদিও পৃথকভাবে চিন্তা করলে অধিকাংশ জিনিস মোবাহ (এমন কাজ যা করা বৈধ। তবে বিনিময়ে পাপ-পুণ্যের কোনো হিসাব নেই) প্রমাণিত হবে।

কিন্তু শরিয়তের বিধান ও যুক্তির দাবি হলো, যে মোবাহকাজ পাপের কারণ এবং অন্যায়ের সহায়ক হয় তখন তা-ও পাপ ও অন্যায় হিসেবে গণ্য হয়। বিয়ে উপলক্ষে কি মুসলমান ঋণগ্রস্থ হচ্ছে না? তারা কি মহাজনদেরকে সুদ দেয় না? তাদের জায়গা-জমি নিলাম হয় না? বিয়েতে উভয়পক্ষের মনে কি অহন্ধার, আত্মগরিমা ও প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকে না? যদিও সাধারণ সভায় প্রকাশ না করা হয় তবুও কি বিশেষ মহলের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র দেয়া হয় না যে, ঘরে গিয়ে অলঙ্কার ও আসবাবপত্র দেখানো হবে এবং এর মূল্য অনুমান করা হবে? এসব প্রথায় পরম্পরতার বিষয়টি এমন যে, একজন করলে ধীরে ধীরে সবার জন্য করা আবশ্যক হয়ে যায়। এসব রীতি-নীতিকে কি শরিয়তের বিধান থেকে বেশি পালনীয় মনে করা হয় না? নামাজের জামাত ছুটে গেলে কি কেউ এতোটা লজ্জিত হয় যৌতুকে খাট-পালঙ্ক দিতে না পারলে যতোটা হয়? কেমন যেনো তার কোনো প্রয়োজন নেই। উপহার হিসেবে প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতিগুরুত্ দেয়া শরিয়ত ও যুক্তির আলোকে মন্দ নয় কিন্তু এটাতো নিশ্চিত এক এক স্থানে প্রয়োজন ভিনু হবে। যখন সবজায়গায় একই জিনিস দেয়া হয় তখন স্পষ্ট হয়ে যায় প্রথা-প্রচলনই এখানে মুখ্য। প্রয়োজনের কোনো ভিত্তি নেই। এমনভাবে প্রথা পালন করা যুক্তির আলোকেও অগ্রাহ্য এবং শরিয়তের দৃষ্টিতেও অবৈধ। সুতরাং যাতে এতো অকল্যাণ নিহিত বিবেক ও শরিয়ত তার অনুমতি কীভাবে দিতে পারে? [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৭৯]

#### সম্পদশালী ব্যক্তির জন্যও বর্যাত্রী বৈধ নয়

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ১৮০

অনেকে বলেন, যার সামর্থ আছে সে করবে। যার সামর্থ নেই সে করবে না। প্রথমে তার উত্তরে বলবো, সামর্থবানের জন্যও গোনাহ করা বৈধ নয়। যখন প্রথাটি গোনাহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে তখন তা করার অনুমতি কীভাবে হতে পারে?

দ্বিতীয়ত যখন সামর্থ্যবান করবে তখন তার আত্মীয়-স্বজনও নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার্থে অবশ্যই এমনটি করবে। এজন্য প্রয়োজন হলো, সবাই তা পরিহার করবে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৭]

যদি বলা হয়, সামর্থ হলে ওপর্যুক্ত ধর্মীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে এবং নিয়তের শুদ্ধতা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন। আমরা এসব বিষয়কে আবশ্যক মনে করি না। অহংকার ও প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য বিষয়টি বৈধ হওয়া চাই।

কিন্তু বিষয়টি মানা যায় না। অভিজ্ঞতাও তা সমর্থন করে না। তার সামর্থ যেমনই থাকুক কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা তার থাকে। নিয়তেও সমস্যা হয়। কিন্তু আমরা যদি বিতর্ক পরিহার করি তাহলে এমন দু-একজন ব্যক্তি অনেক কষ্টে বের হতে পারে।

আর অবস্থা যখন এমন তখন একটি বিধান স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন কারো কোনো অনাবশ্যক বৈধকাজ অন্যের জন্যে আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, ধারণা বা বিশ্বাসগত দিক থেকে তখন তা আর বৈধ থাকে না। এ নিয়ম অনুসারে এমন কাজগুলো এই বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারীর জন্যও অবৈধ হবে। কেননা অন্যান্য ব্যক্তিরা তার অনুসরণ করতে গিয়ে পাপে লিপ্ত হবে।

### বংশীয় সহমর্মিতা

ওপর্যুক্ত শরয়িবিধানের মূলকথা হলো, বংশীয় সহমর্মিতা। যার দাবি হলো, পারলে কারো উপকার করো, নয়তো কারো ক্ষতি করো না। কোনো পিতা—যার সন্তানের জন্য মিষ্টি ক্ষতিকর, সে কি তার সন্তানের সামনে মিষ্টি খাওয়া পছন্দ করবে? তার কি একবারও মনে হবে না, আমার লোভের কারণে ছেলেও খেতে পারে! তাতে তার অসুখ বেড়ে যাবে। এমনিভাবে সব মুসলমানের প্রতি সহমর্মিতা কী প্রয়োজন নয়? সুতরাং শরিয়ত ও যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হলো, কোনো ব্যক্তির জন্যই এসব করা জায়েজ নয়।

যেহেতু এসব বিষয়ের কুফল স্পষ্ট তাই সে প্রমাণাদির দরকার নেই।
মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইমান ও বিবেকের দাবি হলো, যখন এসব
বিষয়ের কুফল প্রমাণিত হয়েছে তখন তা বিদায় জানানো। সুনাম ও বদনামের
দিকে না তাকানো। বরং অভিজ্ঞতার দাবি হলো, আল্লাহর আনুগত্যের মাঝেই
সম্মান ও সুনাম রয়েছে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৭]

#### বর্যাত্রী পাপের আকর

অধিকাংশ বিয়েতে যেসব শরিয়তবিরোধী প্রথা পালন করা হয় তা পাপের আকরে পরিণত হয়। সেসব বিয়েতে অংশগ্রহণ করবে না, আর প্রথাতো দূরের কথা। আজকাল বরযাত্রীই পাপের মূলে পরিণত হয়েছে। যদি অন্যকোনো গোনাহ না-ও হয় তবুও এই গোনাহটা অবশ্যই হয় যে, দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকদের চেয়ে মানুষ বেশি যায়। যার কারণে মেজবান বেচারা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। দুশ্ভিত্তা করে। ঋণ নেয়। ইত্যাদি অনেক কুফল রয়েছে।

[হুকুক ও ফারায়েজ: পৃষ্ঠা: ৪৯৯]

## মেয়ের বাড়ির অনুষ্ঠান

ভাই মুন্দি আকবর আলির এক মেয়ের অনুষ্ঠানে আমি শুধু এজন্য অংশ নেইনি যে, তাদের পরিবারের লোকেরা অনুষ্ঠানের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলো। এরপর তিনি আমাকে বলেন, আমরা অনুষ্ঠান করবো না। আমি বললাম, এতে আপনাদের অসম্মান হবে। অপরপক্ষ মনে কন্ট পাবে। কেননা তাদেরকে আগেই দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তারা অত্যন্ত সম্ভুষ্টির সঙ্গে আমার অনুপস্থিতি মেনে নেন। বলেন, আপনি দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন মহান ব্যক্তি। আমরা দীনের ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি করতে চাই না। [হুসনুল আজিজ: পৃষ্ঠা: ৩৪৩]

#### বর্তমান সময়ের বিয়ে পরিহার করা উচিত

যদি বিয়েতে আর কোনো প্রথা পালন না-ও করা হয় তবুও এতোটুকু হয় যে, যার খেলাম তাকে খাওয়াতে হবে। আর সবপ্রথার মূলকথাই এটা। তাই যথাসম্ভব তা পরিহার করা উত্তম। তবে কারো মনে কন্ট দেয়া ঠিক নয়। তাই কৌশল অবলম্বন করা উচিত। যদি কোনো প্রিয়জনের প্রতি উপকার করতে হয়, তা প্রথাগতভাবে না হলেও সমস্যা নেই। নিজে সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হয়। পরেও দেয়া যায়। মালফুজাতে আশরাফিয়া পৃষ্ঠা: ৩১

#### শরিয়তের প্রমাণ

একটি হাদিমে অংশপ্রহণকারীদের প্রতি হুশিয়ারি এসেছে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন দুইবাজির খাবার খেতে নিষেধ করেছেন যারা পরস্পর অহংকার করার জন্য খাধার খাওয়ায়। একথা স্পষ্ট নিষেধের কারণ, অহংকার ও প্রদর্শন ছাড়া কিছুই না।

সুতরাং এমন সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা নিষেধ হবে যার উদ্দেশ্য অহংকার ও প্রদর্শন উদ্দেশ্য। [আসবাবে গাফলাহ: দীন ও দুনিয়া: পৃষ্ঠা: ৪৮৪]

## অনুসরণীয় ব্যক্তি ও আলেমদের উচিত প্রথাসর্বস্ব বিয়ে পরিহার করা

আমার বৈপিত্রীয় বোনের বিয়েতে প্রচলিত সবপ্রথা পালন করা হয়। ঘটনা হলো, তার মাকে মহিলারা প্ররোচিত করে। বলে, তোমার একটাই তো মেয়ে। দিল উজার করে বিয়ে দাও। যদিও এই ভয় আছে, সে অর্থাৎ আমি বিয়েতে অংশগ্রহণ করবে না তবুও অংশগ্রহণ হয়ে যাবে। সে যেসব প্রথাকে খারাপ বলে তাতে অংশগ্রহণ করবে না। বিয়ে সুনুত। সেখানে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে। আমা বেচারি তাদের কথায় প্ররোচিত হন। বর্ষাত্রী আসার দিন শুক্রবার ছিলো। আমি জামে মসজিদে জুমা পড়ে সোজা ভিসানিপুর চলে যাই। এখানের কাউকে কিছু বলি না। এমনকি ঘরের মানুষেরও কোনো খবর নেই। মাগরিবের পর বিয়ের সময় হলে বিয়ে পড়ানোর জন্য খোঁজা হয়। আমাকে পায় না। সকালে সেখানে থাকি। সকাল কাটিয়ে রওয়ানা হই। যাতে কোনো একটা মন্দ জিনিসের মুখোমুখি না হয়।

আমার অংশগ্রহণ না করার কারণে পুরো বংশ তওবা করে। তারা স্বীকার করে বড়ো খারাপকাজ হয়েছে। এখন আর এমনটি করবে না। আল্লাহর রহমতে এরপর থেকে বংশে আর কোনো প্রথার পালন হয়নি।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২]

# जधराय ८.১६ ८

# বিয়ের কিছু নিষিদ্ধকাজ



#### বিয়ে উপলক্ষে নাচ-গান করা

বিয়েতে দুই ধরনের নাচ হয়। এক. নর্তকীদের নাচ ও অন্যান্যদের নাচ এবং দুই. মহিলাদের বিশেষ অঙ্গনের নাচ। দুই নাচাই নাজায়েজ ও হারাম।

নর্তকীর নাচে যে পাপ ও অকল্যাণ তা সবাই জানে। যাদেরকে দেখা হারাম এমন নারীদের সব পুরুষ দেখে; চোখের ব্যভিচার হয়। তার কথা ও গান শুনে। কানের ব্যভিচার হয়। তার সঙ্গে কথা বলে; মুখের ব্যভিচার হয়। তার প্রতি মন আকর্ষিত হয়; অন্তরের ব্যভিচর হয়। যারা আরো বেশি নির্লজ্জ তারা শরীরে হাত দেয়; হাতের ব্যভিচার হয়। তাকে দেখার জন্য হাঁটে; পায়ের ব্যভিচার হয়। হাদিসশরিফে এসেছে, ব্যভিচারে যেমন গোনাহ ঠিক একই পরিমাণ গোনাহ কানে শোনা, চোখে দেখা ও পায়ে চলা ইত্যাদিতে। আর প্রকাশ্য পাপাচার শরিয়তের দৃষ্টিতে আরো জঘন্য ধরনের পাপ।

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, যার মূলকথা হলো, যখন কোনো জাতি বা গোষ্ঠিতে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ্য রূপলাভ করে তখন অবশ্যই তাদের মধ্যে প্লেগ ও এমন রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কখনো হয়নি।

এখন থাকলো যে নাচ মহিলাদের বিশেষ অঙ্গনে হয়। তা হলো, একজন মহিলা নাচে। নাভি ও কোমর দুলিয়ে তামাশা করে। কেউ কেউ নাচনেওয়ালির মাথায় টুপি পড়িয়ে দেয়। সবকিছু যেকোনো বিবেচনায় নাজায়েজ। চাই তারা ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাজনা ব্যবহার করুক বা না করুক। কিতাবে বাদরের নাচ পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে মানুষের নাচ কীভাবে নিন্দনীয় হবে না? কখনো ঘরের পুরুষরাও দেখে ফেলে। নাচনেওয়ালি গানও গায়। ঘরের বাইরের পুরুষদের কানে তা যায়। আর পুরুষের জন্য যখন মহিলাদের গান শোনা গোনাহ তখন যারা তার গোনাহের মাধ্যম হবে তারাও গোনাহের অংশীদার হবে। যেহেতু অধিকাংশ সময় প্রেমময় গানের মিষ্টিকণ্ঠের যুবতী গায়িকাদের আনা হয় এবং বেশিরভাগ সময় পুরুষ তাদের কণ্ঠ শুনতে পায় তাই মহিলারা গোনাহের মাধ্যম বিবেচিত হবে।

অনেক সময় প্রেমময় গানের কথাগুলো অন্তরে এমন মন্দপ্রভাব ফেলে যে, তাদের স্বামীর অন্তর নর্তকির প্রতি ঝুঁকে যায়। স্ত্রীর প্রতি মন থাকে না। যা সারাজীবনের

কান্নার কারণ হয়। অনেক সময় রাতভর অনুষ্ঠান হয়। এতে অনেক মহিলার নামাজ ছুটে যায়। এজন্য এটা নিষিদ্ধ। মোটকথা, বর্তমানে যতোপ্রকার নাচ-গান হয় সব গোনাহের কাজ। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৬]

#### আতশবাজি

বিয়ে উপলক্ষে বোম ও পটকা ফাটানো, আতশবাজি করাতে কয়েকটি গোনাহ। এক. অর্থের অপচয়। কোরআনশরিফে সম্পদ অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

দুই. একটি আয়াতে বলা হয়েছে, সম্পদ অপচয়কারীকে আল্লাহ চান না। অর্থাৎ অসম্ভষ্ট হন।

তিন. হাত-পা পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ঘরে আগুন লাগার ভয় থাকে। আর নিজের জীবন ও সম্পদ হুমকির মুখে ফেলা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দার কাজ। চার. অধিকাংশ সময় লেখাবিশিষ্ট কাগজ আতশবাজির জন্য ব্যবহৃত হয়। অক্ষর সম্মানের বিষয়। তা এমন কাজে ব্যবহার করা নিষেধ; বরং অনেক কাগজে কোরআনের আয়াত, হাদিস ও নবি [আলায়হিমুস সালাম]-এর নাম থাকে। এখন বলুন, তাদের সঙ্গে বেয়াদবি করা ক্তোটা ভয়ংকর!

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৬]

## ছবি উঠানো

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন-

لَا تَدْخُلُ الْمُلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كُلْبُ وَلَا تُصَاوِيْرُ

"সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে।" [বোখারি]

আরো বলেন,

"আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে ছবিপ্রস্তুতকারী।" ওপর্যুক্ত হাদিসদ্বয়ের মাধ্যমে ছবি তোলা ও কাছে রাখা দুই-ই হারাম প্রমাণিত হয়। এজন্য ছবি উঠানো বা রাখা থেকে বাঁচা উচিত।

[বেহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা: ৩২৫]

বিশুদ্ধহাদিস দারা প্রমাণিত, ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা দুই-ই হারাম। ছবি অপসারণ করা, নষ্ট করা এবং ধ্বংস করা ওয়াজিব। এজন্য ছবি তোলা বড়ো ধরনের পাপ। ছবি তোলা বা ফটোগ্রাফারের চাকরি করা নাজায়েজ।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫৪-২৫৮]

ইসলামিশরিয়তের আলোকে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা সাধারণভাবেই গোনাহ। চাই যার ছবিই তোলা হোক না কেনো। শরীরবিশিষ্ট হোক বা না হোক। আয়নার সঙ্গে তুলনা করা-ছবি আয়নার প্রতিবিদ্ধের প্রতিলিপি; আর আয়না দেখা যেহেতু জায়েজ তাই ছবি তোলাও জায়েজ- এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এটা বৈসাদৃশ্য তুলনা। আয়নার মধ্যে কোনো চিহ্ন বাকি থাকে না। সামনে থেকে সরানোর পর প্রতিবিদ্ধ চলে যায়। কিন্তু ছবি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া কারিগরি কারণেও ছবিতে সম্পূর্ণ হাতে আঁকা ছবির বিধান কার্যকর হবে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫৪-২৫৮]

#### বিয়ের ভিডিও করা

আফসোস! আজ এমন দুঃসময় যাচেছ, সমাজে অদ্ভুত সব সংস্কার দেখা যাচেছ। বিশেষ করে যখন নিজের ভাইয়ের হাতে দুশ্চিন্তার উপকরণগুলো বিদ্যমান। ফিলা কোম্পানি অর্থহীন বিনোদন মাধ্যম হওয়া প্রমাণিত। আর অর্থহীন ক্রিয়া-কৌতুক ও বিনোদনকে ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে টেনে আনা ধর্মের অপমান ও খাটো করার শামিল। হাদিসশরিফে একজন গায়িকা বালিকাকে

জানেন'— বলতে নিষেধ করেছেন। যদিও কিছু বিশ্লেষক এখানে অন্যসম্ভাবনার কথা বলেছেন কিন্তু ধর্মের অপমানের কথা অস্বীকার করেননি। কারণ ধর্মের অপমান হয় এমন কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর উম্মতের ইজমা বা ঐক্য সংগঠিত হয়েছে; যদি এখানে অকাট্যভাবে প্রমাণিত না-ও হয়।

ভিডিওতে ছবি থাকে, মানুষ তা উপভোগ করে। ছবি তোলা পাপ ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। চাই তা পুণ্যবান ভালোমানুষের ছবি হোক না কেনো। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বায়তুল্লাহশরিফে থাকা হজরত ইবরাহিম ও হজরত ইসমাইল [আলায়হিমাস সালাম]-এর ছবির সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন তা কারো অজানা নয়। তিনি তা ধ্বংস ও বিলীন করে দেন।

মুসলমানের ছবি তোলা আরো বেশি গোনাহের। কারণ, সে বিশ্বাস করে ছবি তোলা পাপ।[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৬]

কোনো অপছন্দনীয় বিষয় সম্পৃক্ত না হয় এবং নিছক আনন্দ উপভোগ উদ্দেশ্য হয় তবুও ছবি তোলা ও ভিডিও করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা কোনো জিনিস দেখে স্বাদ নেয়া বা উপভোগ করাও

ইসলামিশরিয়তে হারাম। আর ছবির কোনো দোষ-ক্রটির প্রতি ইঙ্গিত করা হলে তা হবে অন্যআরেকটি পাপ। তখন পরনিন্দা হবে। ইসলামিশরিয়তে আঁকা ও লেখার মাধ্যমে দোষবর্ণনা করাও পরনিন্দার শামিল। এমনিভাবে কারো বিকৃত ও ক্রটিযুক্ত ছবি আঁকা, বরং এটা আরো বেশি মারাত্মক।

বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে ছবি তোলা ব্যক্তির প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ— যেমন, কোনো নারীর ছবি পর্দা ছাড়া প্রকাশ করা। এখন ছবিটি যদি কোনো আকর্ষণীয় যুবতী মেয়ের হয় তাহলে কুদৃষ্টির গোনাহও হবে। ছবি মানুষের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। আর অপরিচিত মেয়ের কাপড় নোংরা মানসিকতার সঙ্গে দেখাও হারাম। বিশেষ করে যখন অমুসলিমদেরকে মুসলিমনারীর প্রতি তাকানোর সুযোগ করে দেয়া হয়।

যদিও ভিডিওতে বাজনা-বাদ্য যোগ করা হয় অথবা অপরিচিত নারীর গান থাকে তাহলে তা শোনাও হারাম হবে। যখন ভিডিওফিল্ম তৈরির অনিষ্টতা ও পাপ সম্পর্কে জানা গেলো তখন প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব সাধ্য অনুযায়ী তা বন্ধের চেষ্টা করা এবং ফুর্তিবাজদেরকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা। যেনো আল্লাহর শাস্তি সবাইকে পেয়ে না বসে।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৪৩ ও ২৬০]

### বিয়েতে ঢোল ও খঞ্জনি বাজানো

আমারো বিষয়টা খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়নি। তাই প্রসিদ্ধ মতামতের ওপর ভিত্তি করে মনে করেছিলাম, বিয়েতে দফ (একপাশ খোলা ঢোল] বাজানো জায়েজ। অন্যান্য বাদ্য নাজায়েজ। কিন্তু কিছুদিন আগে চোখে একটা বিষয় পড়লো, তখন থেকে দফ বাজানোর বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়; এবং সতর্কতাম্বরূপ পরিহার করা এবং অন্যকে নিষেধ করার দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করি। (ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭৯)

#### বিয়ের সময় গান করা

বিয়েতে সংগীত বৈধ শুনে অধিকাংশ মানুষ নিঃসঙ্কোচে গায়িকা ভাড়া করে গান পরিবেশন করে। তাদের কণ্ঠ কি পরপুরুষের কানে পৌছে না? বিয়ে হারাম এমন নারীর কণ্ঠ পরপুরুষের কানে যাওয়া এবং এভাবে গান শোনা কি হারাম নয়? এরপর সেই গানের সুরের এমন বৈশিষ্ট্য যে, আমাদের মনের নোংরামি ও মন্দ অবস্থাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আর মন্দ অবস্থা বাড়িয়ে দেয়া হারাম নয় কি? এরপর প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এমনকি কোথাও সারারাত ঢোল বাজে। যাতে সাধারণত আশপাশের বাড়ি-ঘরের মানুষের ঘুম নষ্ট হয়। সকালবেলা সবাই মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ১৮৮

মুর্দার মতো পড়ে থাকে। ফজরের নামাজ কাজা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, নামাজ কাজা করা এবং যার জন্য নামাজ কাজা হয় তা হারাম কী-না?

কোথাও কোথাও গানের কথাও শরিয়তবিরোধী হয়। তা গাওয়া ও শোনা উভয় দ্বারা গোনাহ হয়। এমন গান গাওয়া ও গাওয়ানো হারাম কী-না? যখন তা হারাম হবে তখন তার পারিশ্রমিক নেয়া-দেয়া কীভাবে জায়েজ হবে? আর পারিশ্রমিক কীভাবে নেয়া হয়? মেজবানতো দেয় তাদের অনুষ্ঠানে তাকে ডেকে এনেছে বলে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নোংরামি হলো, সে জোর করে আরো উপরি কিছু আদায় করে নিয়ে যায়। যারা দেয় না তাদেরকে অপমান করে। তাদের সমালোচনা ও কুৎসা রটায়। এমন গান গাওয়া ও এমন অধিকার কেনো হারাম বলা হবে না? [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৭৩]

#### গানের নির্দেশ দেয়া

কিছু মানুষ যারা বিয়ের সময় গানের উপকরণ জোগাড় করে এবং তার ব্যবস্থা করে, অন্যদেরকে তার প্রতি ডাকে— তাদের কী পরিমাণ গোনাহ হয়; বরং অনুষ্ঠানে উপস্থিত যতো মানুষকে গোনাহের প্রতি ডাকা হয়। প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে যে পরিমাণ গোনাহ হয় তার একার সে পরিমাণ গোনাহ হবে। যেমন, অনুষ্ঠানে একশো মানুষ হলো তাদের প্রত্যেকের যে গোনাহ হবে অনুষ্ঠানের আয়োজকের একার একশোজনের গোনাহ হবে। বরং তার দেখাদেখি ভবিষ্যতে যতো মানুষ এমন অনুষ্ঠান করবে তার গোনাহও এই ব্যক্তির হবে। এমনকি মৃত্যুর পরও তার সূচিত কাজের গোনাহের ভাগ তার নামে জমা হবে।

আবার এসব অনুষ্ঠানে নির্দ্বিধায় বাজনা বাজায় যা আরেকটি গোনাহ। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "আমাকে আমার প্রভু বাজনা ধ্বংস করতে বলেছেন।"

ভাবার বিষয়, যে জিনিস ধ্বংস করার জন্য রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে নির্দেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করার গোনাহ কেমন মারাত্মক হবে? [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৪]

#### বিয়েতে ব্যাভ বাজানো

কেমন আফসোস ও আক্ষেপের কথা! রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ আমাকে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন সমগ্র পৃথিবী থেকে গান-বাজনা মিটিয়ে দিতে।' [আবুদাউদ]

তিনি আরো বলেন, 'আমার উম্মতের একটি দল শেষযুগে শৃকর ও বাঁদর হয়ে যাবে।' সাহাবায়েকেরাম [রিদিয়াল্লাহু আনহুম] জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কি মুসলমান হবে না অন্যজাতি?'

জবাবে রাসুল বলেন, "তারা সবাই মুসলমান হবে। তারা আল্লাহর একত্বাদ ও আমার রেসালাতের সাক্ষী দেবে। রোজাও রাখবে। কিন্তু ক্রিয়া ও বিনোদনের মাধ্যম তথা বাজনা বাজাবে। গান শুনবে। মদপান করবে। হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হবে।" [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯১]

#### যদি ছেলে বা মেয়েপক্ষ রাজি না হয়

অনেকে বলে, মেয়েপক্ষ মানছে না। অপারগ হয়ে করছি। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা— যদি মেয়েপক্ষ বলে, শাড়ি পরে তোমাকে নাচতে হবে তাহলে কি তুমি নাচবে? না-কি রাগে ক্ষোভে মারামারির জন্য প্রস্তুত হবে? মেয়ে পাওয়া না পাওয়ার কোনো তোয়াকা করবে না।

মুসলমানের দায়িত্ব হলো, শরিয়ত যে জিনিসকে হারাম করেছে তার প্রতি এই পরিমাণ ঘৃণা রাখা, যে পরিমাণ ঘৃণা নিজের স্বভাববিরোধী কোনো কাজ করার সময় হয়। যেমন, শাড়ি পরে নাচতে বললে বিয়ে হওয়া না হওয়ার তোয়াক্কা করা হয় না তেমনি শরিয়তবিরোধী কাজে স্পষ্ট উত্তর দেবে – বিয়ে করো আর নাই করো আমরা নাচ-গান হতে দেবো না। এমন বিয়েতে অংশগ্রহণ করাও উচিত নয়। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৫]

# जध्यस्य रिश्वर

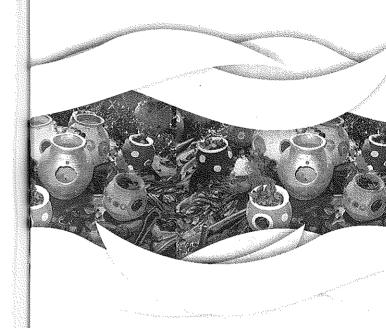

বিয়ের বিভিন্ন প্রথা

## প্রথম পরিচেছদ

#### প্রথার পরিচয়

প্রথা শুধু বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে যা হয় তাকে বলে না বরং প্রত্যেক এমন অপ্রয়োজনীয় কাজ যা আবশ্যক নয় তাকে আবশ্যক করে নেয়াকে বলে। চাই অনুষ্ঠানে হোক বা দৈনন্দিন কাজে হোক।

[কামালাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩৪৫ ও ইসলাহুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ৮২]

#### কোনটি প্রথা কোনটি প্রথা নয়

যখন কোনো কাজ প্রথার উদ্দেশ্যে হবে না এবং প্রথা অনুসারীদের মতো হবে না তখন তা প্রথা হিসেবে গণ্য হবে না– না বাস্তবে না আকৃতিতে। এটাই পার্থক্যের ভিত্তি। [ইসলাহুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ৮২]

#### প্রথা দুই প্রকার

প্রথা দুই প্রকার। এক. শিরক ও বেদাতের প্রথা। যেমন, বউকে মাদুরের ওপর বসিয়ে তার কোলে বাচ্চা দেয়া। এর দ্বারা সৌভাগ্যপ্রহণ করে যেনো বাচ্চা সৌভাগ্যশীল হয়। অধিকাংশ সময় এমন যাদু-মন্ত্র মিথ্যা প্রমাণিত হয়। দুই. অহংকার ও আত্যপ্রদর্শনের প্রথা। দ্বিতীয় প্রকার প্রথা পরিহার করা হয়নি। বরং মানুষ সম্পদশালী হওয়ার কারণে তা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। আগে এতোটা আত্মগরিমা ও প্রদর্শনপ্রিয়তা ছিলো না। কারণ, তখন সম্পদ কম ছিলো। মানুষের প্রকৃতিতেও সরলতা ছিলো। এখন খাওয়া-দাওয়াও গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের মতো সাদাসিধে নেই। এখন পোলাও হয়, কাবাব হয়, কোপতা ও বোরহানি হয়। ইসলাহন নেসাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৮৫। একব্যক্তি আমাকে বলে, আল্লাহর শুকরিয়া, আগের তুলনায় এখন প্রথা ও রীতি কমে গেছে। আমি বলি, কখনো না। প্রথা দুই প্রকার। এক. যা কুফরি পর্যন্ত পৌছে যায় তা কমেছে এবং দুই. যার মূল অহংকার তা বেড়ে গেছে। আগে শিরকের আশ্চর্য প্রথা ছিলো। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৪৭]

## রীতি ও প্রথা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত

আজকাল অনেক প্রথা আছে যার প্রতি কোনো খেয়াল নেই। ছাড়লে মন খারাপ হয়, এটা গোনাহ। সবচেয়ে মন্দ বিষয়, এমন গোনাহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, প্রথাও রীতিতে পরিণত হয়েছে। কেননা মানুষের প্রকৃতি তাতে অভ্যন্ত হয়ে যায় এবং তার মন্দত্ব মাথা থেকে দূর হয়ে যায়। যা পরিহারের কোনো আশাও থাকে না। মানুষ সেই জিনিসই পরিহার করে যা সে মন্দ জানে। আর যার সম্পর্কে ধারণা খারাপ থাকে না তা কেনো পরিহার করবে? এটা হলো সেই অবস্থা যাকে আত্মার মৃত্যু বলে। এরপর তওবার আর কী আশা থাকে? তওবার মূলকথা লজ্জিত হওয়া। মানুষ লজ্জিত হয় সেই কাজে যাকে সে মন্দ জানে। আর গোনাহ যখন অন্তরে এমন অবস্থান করে নেয় যে তা গর্বের বিষয়ে পরিণত হয় তখন লজ্জা কোথায় থাকে?

[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৩৫] এসব প্রথা এতোটা প্রচলিত হয়ে গেছে যে— যেমন, হলদি, মসলা ও লবণ ছাড়া তরকারি হয় না তেমনি এগুলো ছাড়া যেনো মানুষের জীবন অচল। যে মরিচ বেশি খায় তাকে যদি কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার বলে, মরিচ খেলে ক্ষতি হয় তাহলে তার মন তা মানে না। সে উত্তর দেয়, ডাক্তারি রাখেন। আপনার মাথা খারাপ। সারাজীবন খেলাম কোনো ক্ষতি হলো না আজ কী হবে? মরিচ ছাড়া তরকারির স্বাদই বা কোথায়?

এমনিভাবে মুসলমান অন্যজাতির সংশ্রবে এমন প্রথাপূজারী হয়েছে যে, তা ছাড়া বিয়ের স্বাদ পায় না। চাই বাড়ি বিরান হয়ে যাক না কেনো– প্রথা ছাড়া যাবে না। মূলকারণ হলো, তাকে আর গোনাহ ও পাপ হিসেবে বিশ্বাস করে না। যদ্নি কোনো প্রথা পালন করা না হয়ে থাকে তাহলে মরার সময় তা পালনের অসিয়ত করে যায়। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪২৪]

## বর্তমানের প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

প্রথমে বুঝতে হবে, গোনাহ কী জিনিস। গোনাহের মূলকথা হলো, আল্লাহর বিধান পালন না করা। আপনি গোনাহের যে তালিকা করবেন তা শরিয়তের করা তালিকা থেকে অনেক ছোটো। এমন অনেক গোনাহ আছে যা আপনার দৃষ্টিতে প্রথাগত কারণে গোনাহ নয়। আমি বলি, শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি গোনাহ হলো গর্ব করা। যেকাজে তা পাওয়া যাবে তা নষ্ট করে ছাড়বে। খুব ভালো করে জেনে নিন, শরিয়তের তালিকায় এমন অনেক গোনাহ আছে যা প্রথা-প্রচলনের অংশ হয়ে গেছে। যার মধ্যে অহংকার, আত্মগরিমা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতায়ালা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْدٍ

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা দান্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" আরো বর্ণিত হয়েছে–

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ১৯২

## إِنَّ اللهُ لا يُحِبُ الْهُتَكَبِّرِ يُنَ

"নিশ্চয় আহাহপাক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে-

لْاَيُدُخُلُ الْجُنَّةُ مُنْ كَانِ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْكِبْرِ

"এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে এক অণুপরিমাণ অহংকার থাকে।" অন্যহাদিসে এসেছে-

مُنْ سَمَّعُ سَمَّعُ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ رَأْيا رَأْيا اللهُ بِهِ

"যেব্যক্তি খ্যাতির জন্য কোনো কাজ করবে আল্লাহ তাকে খ্যাতি দেবেন। যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য কোনো কাজ করবে আল্লাহ মানুষকে তা দেখাবেন।"

مَنْ لَبِسَ ثَوْبِ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "যেবাক্তি প্রদর্শন ও খ্যাতির জন্য কোনো পোশাক পরবে আল্লাহতায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন লাঞ্জনার পোশাক পরাবেন।" [মোসনাদে আহমাদ] এসব আয়াত ও হাদিস দারা অহংকার ও অহমিকা, কৃত্রিমতা ও প্রদর্শনপ্রিয়তার মন্দত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এখন দেখার বিষয় হলো, প্রথা ও রীতির ভিত্তি

এগুলোর ওপর কী-না।

আমার কাছে প্রমাণ আছে যার ভিত্তিতে আমি এসব প্রথা ও রীতিকে মন্দ বলি। তা হলো, শরিয়ত অহংকার ও দান্তিকতাকে গোনাহ বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং যেকাজে তা পাওয়া যাবে তা-ও গোনাহ বলে বিবেচিত হবে। এখন দেখার বিষয় হলো, অহংকার ও দান্তিকতা প্রথা-প্রচলনের প্রধান অংশ কী- না। এটা এমন একটা অংশ যা অন্যসব অংশ যা বৈধ ছিলো তার বৈধতা নষ্ট করে দেয়। যেমন, কাপড় পরিধান করা জায়েজ। কিন্তু যখন অহংকার এসে যায় তখন নাজায়েজ হয়ে যায়। খাবার খাওয়া জায়েজ। কিন্তু দাম্ভিকতা এসে গেলে নাজায়েজ। সম্পর্ক উনুয়নের জন্য আত্মীয়-স্বজন কাউকে কিছু দেয়া খুব ভালো কাজ। কিন্তু দান্তিকতার সঙ্গে জায়েজ নয়। অহংকার বৈধ জিনিসকে এমনভাবে নোংরা করে ফেলে যেমন ময়লা কূপকে অনুপযোগী করে ফেলে। অথচ এই বিষয়টাকে আমরা কতো সহজ মনে করে রেখেছি। আমাদের তালিকা থেকে তার নামই বাদ দিয়েছি। চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রথা-প্রচলনের ভিত্তি ও মূলকথা অহংকার। এমনকি মেয়েকে যে উপহার দেয়া হয় তার ভিত্তিই অহংকার। মেয়েকে কলিজার টুকরো বলা হয়। সারাজীবন তার সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে যে, চূপে চূপে তাকে খাওয়ানো হতো। কেউ দেখুক এটাও পছন্দ করতো না; যেনো মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ১৯৪

নজর না লাগে। বিয়ের কথা উঠতে এমন কি উল্টে গেলো যে, প্রত্যেকটা জিনিস অনুষ্ঠানে দেখানো হয়। আসবাবপত্র, কাপড়-চোপর, সিন্দুক; এমনকি আয়না-চিরুনী পর্যন্ত দেখানো হয়। চিন্তা করলে তার কারণ কেবল অহংকার বের হবে। যাতে আত্মীয়-স্বজন বুঝতে পারে আমি এতো এতো দিয়েছি। এটা চিন্তা করে না যে, আমার মেয়ের কাছে জিনিসপত্র বেশি হবে। এজন্য উপহারের জিনিসগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যা বাহ্যিক চাকচিক্যে উজ্জল এবং দামে হাল্কা হয়। বাজারে গিয়ে বলে, বিয়ের জিনিস কিনতে এসেছি। লেনদেনের জিনিস দেখাও। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৪১ ও ৪৪৮]

#### বিয়ের প্রথা নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَالُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَصْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيُصُدُّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِّ الصَّلَافِ

"মদ ও জুয়া দারা শয়তানের উদ্দেশ্য হলো. তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়া এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখা।"

আল্লাহতায়ালা এই আয়াতে মদ ও জুয়ার দুটি ক্ষতির কথা বলেছেন। একটি হলো, শয়তান এর মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ছডিয়ে দেয়। দ্বিতীয় হলো, আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখে। এর দ্বারা বুঝে আসে, শক্রতা ও বিদ্বেষ, নামাজ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখার মদ ও জুয়া হচ্ছে মাধ্যম। আর যতো জিনিস মাধ্যম হবে তার বিধান এমনটিই হবে। এজন্য রাস্লুল্লাহ সিল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"যা-ই তোমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখবে তা-ই জুয়া।" নািসবুর রায়াহী

হাদিসশরিফে তাকেই জুয়া বলা হয়েছে যার মধ্যে একই কারণ পাওয়া যায়। আর স্পষ্ট যে-

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মদ ও জুয়া থেকে বারণ করেছেন।"

এর কারণ الْهَاءُ عَنْ ذَكُرَالله [আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা]। সুতরাং যা-ই নামাজ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখবে। তা-ই মদ ও জুয়ার হুকুমে হবে। এখন এসব প্রথা ও প্রচলনের বিধান বের হয়ে যাবে। হাদিসের ভাষ্যমতে, এগুলো স্পষ্টত মদ ও জুয়ার হুকুমে। কেননা তা নামাজ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমখ হওয়ার কারণ।

# জায়েজের প্রবক্তাদের দলিল বিশ্লেষণ

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ১৯৬

বর্তমানে কিছু খুব সুন্দর জায়েজ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে চালাকি করা হয়। জোড়া-তালি দিয়ে জায়েজ করা হয়। আলেমদের কাছে এভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, নিজেদের ভেতর মিল-মহব্বত জায়েজ কী-না। কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করা জায়েজ কী-না। উত্তরদাতা মুফতি জায়েজ ছাড়া আর কী উত্তর দেবেন? তারা জায়েজ উত্তর নিয়ে এসব প্রথাকে গোনাহের তালিকা থেকে বের করে দেন। কাজটাকে তারা জায়েজ মনে করে এবং মনে করে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছু জায়েজ। তার কিছু আবার নাজায়েজ হয় কী করে? এখনকার অতিশিক্ষিত মানুষের কাছে জায়েজ হওয়ার এটাই প্রমাণ। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এসব প্রথা-প্রচলনের এমন কিছু অংশ রয়েছে যা শরিয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ। যেমন, অহংকার, দান্তিকতা ও প্রদর্শনপ্রিয়তা। এখন দেখার বিষয়, প্রথা ও রীতিগুলোর ভিত্তি এসব কী-না। যদি তা-ই হয় তাহলে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছু কীভাবে জায়েজ হলো? সুতরাং আপনাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আর গোনাহের অংশ উল্লেখ না করে এবং শুধু জায়েজ অংশের উল্লেখ করে ফতোয়া নেয়া চালাকি ছাড়া আর কী? আল্লাহ এমন চালাকির অনাচার থেকে রক্ষা করেন। কুফল নিজ প্রভাব বিস্তার করবেই; চাই যে ব্যাখ্যাই করা হোক না কেনো। কেউ যদি হাতে বিষ নিয়ে এই ব্যাখ্যা করে তা খায় যে, চিনি সাদা এটাও সাদা। তাহলে তাকে কেনো আমি চিনি বলবো না? এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করালে বিষ নিদ্ধীয় হয়ে যাবে? এমনিভাবে পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও উঠা-বসায় যদি শরিয়তের অকল্যাণ থাকে তা কি এমন ভাবনা দ্বারা দূর হয়ে যাবে যে, পোশাক জায়েজ, উঠা-বসা জায়েজ, আদান-প্রদান করা জায়েজ। তাহলে তার সমষ্টি কেনো নাজায়েজ হবে? যদি অনুসন্ধান করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে নাজায়েজ অংশও উল্লেখ করে যেকোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করো যে, অহঙ্কারের পোশাক পরিধান করার বিধান কী? উত্তর দেবেন নাজায়েজ। এমনিভাবে জিজ্ঞেস করবে, দাম্ভিকতার জন্য প্রথা পালন করার বিধান কী। দেখবেন কী উত্তর দেন।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৪২]

#### শরিয়তের প্রমাণ

তোমার ধারণা ছিলো খাবার খাওয়া জায়েজ। মুফতি সাহেবও ফতোয়া দেন, খাওয়া জায়েজ। কিন্তু শরিয়তের তালিকায় চোখ বুলালে দেখবেন হাদিসের ভাষ্য দ্বারা এগুলোকেও গোনাহ বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ণ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন দু'জনের খাবারগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, যারা প্রতিযোগিতা করে খানা খাওয়ায়।" [আবুদাউদ] দেখুন! খাবার খাওয়া জায়েজ। এজন্য একথা বলা বৈধ হবে না যে, খানা খাওয়ালে কী সমস্যা? এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়কে তুলনা করবে যার সমষ্টির নাম প্রথা। প্রথা জায়েজ হওয়ার পক্ষে এ প্রমাণ পেশ করা হয় খাওয়ান্যাওয়ানো, নেয়া-দেয়া, আসা-যাওয়া প্রত্যেকটি পৃথকভাবে বৈধ কাজ। তাহলে একত্রিত হলে কীভাবে অবৈধ হবে। আমি বলি, কাপড় পরা জায়েজ কিন্তু শরিয়তের একটি শর্ত আছে। রাসুলুল্লাহ্ [সল্লাল্লাহ্থ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন—

مَنْ لَبِسَ ثَوْبِ شُهَرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبِ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "যেব্যক্তি দেখানোর জন্য পোশাক পরবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন।"

এমনিভাবে মানুষকে খাওয়ানো জায়েজ। কিন্তু তাতে শরিয়তের একটি শর্ত আছে। এখন দেখার বিষয় হলো, এসব প্রথার মধ্যে সে শর্ত পাওয়া যায় কী-না। এসব ব্যাপারে আজকাল বিচক্ষণ মানুষও প্রতারিত হয়।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৪৬]

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রথার যৌক্তিক কুফল ও জাগতিক ক্ষতি

প্রথাপালনে যৌক্তিকক্ষতি লক্ষ করুন। যে সম্পদ বহু পরিশ্রমে ও জীবন শেষ করে উপার্জন করা হয়েছিলো তা নির্দয়ভাবে খরচ করা হয়। মালিকের খরচ পর্যন্ত ওঠে না। তার সন্তানেরা মুখাপেক্ষী থেকে যায়। আমি এমন মানুষকে দেখেছি যাদের পিতা-মাতার অবস্থা ভালো ছিলো। অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলো। কিন্তু তারা আত্মীয়-স্বজনকে সম্ভুষ্ট করতে এবং লোক দেখাতে গিয়ে সব শেষ করে ফেলে। কিছুদিন পরে খুব আক্ষেপ হয়। এখন নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী। অপচয় করে আনন্দ পাওয়া কোন বিবেকের কথা? আত্মীয়-স্বজনকে খাইয়ে খাইয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে গেছে। ধর্মের কথা বাদ দিয়ে শুধু বিবেক দারা বিচার করলেও এর বিপরীত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সব আত্মীয় টাকা দেবে যাতে একজনের জন্য যথেষ্ট অর্থ জমা হয়। আত্মীয়-স্বজন জানতেও পারবে না। কিন্তু আমরা দীন বা বিবেকের আলোকে কাজ করলে তো! আমাদের নিয়ন্তা প্রবৃত্তি! তার সামনে কেউ বুঝে না কী করছি। তার ফল কী? প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষের শক্র। সে কখনো মানুষের উপকারের কথা বলবে না। সবসময় এমন কথা বলবে যা ধর্মবিরোধী এবং বিবেকবহির্ভূত। আমাদের প্রকৃতি এমন অজ্ঞতাপূর্ণ যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারি না। নিজের ভালো-মন্দও চোখে পড়ে না। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ১৭২-১৭৩]

## প্রথা মানুষকে ঋণগ্রস্থ ও অভাবী করে

বিয়ে সবার জীবনে আসে। গরিবমানুষও বোকামির কথা বুঝে। যদি কাজে সামান্য ক্রেটি হয় তাহলে এর ক্ষতি সারা জীবন মাথা নিচু করে রাখবে। এজন্য সুদগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষতির ভয়ে নিজের ভবিষ্যত ক্ষতিগ্রস্থ করে। ধ্বংস করে। গরিবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কি আছে। গরিবের খরচ গরিবের মতো হয় আর ধনীর খরচ ধনীর মতো হয়।

ধনাঢ্যব্যক্তিরাও প্রথা-প্রচলনের কারণে ঋণ থেকে বাঁচতে পারে না। ধনীদের বাগদান অনুষ্ঠান সাধারণ বিয়ের থেকে জমজমাট হয়। তারা তাদের অবস্থান অনুযায়ী খরচ ও আপ্যায়ন করে। যা তাদের পরকাল নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ইহকালেও অপদস্থ করে। ভালো ভালো পরিবারকে দেখা গেছে একবিয়ের ফলে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে গেছে। [মোনাজায়াতুল ছাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫০] পাঠক! বিয়ে অনেক সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করা উচিত। যাতে পারে আফসোস না হয়— হায় আমি এ কী করলাম! যদি কারো কাছে অক্ষেক অর্থবিত্ত থাকে তাহলে তা এভাবে নম্ট করা ঠিক নয়। দুনিয়ামুখী মানুষের জ্বন্য কিছু টাকা জমানো ভালো। এতে অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং ইবাদতে একাঞ্চ্ছা আসে।

[আলকামালু ফিদ্দীন লিননিসা: পৃষ্ঠা: ১১২]

#### বিয়েতে অপব্যয় ও অপচয়

বিয়ের সময় মানুষ চোখ বন্ধ করে ফেলে। তার এই হুঁশ থাকে না যে, এখানে খরচ করা উচিত কি উচিত নয়। খুব ভালো করে বুঝুন! খরচেরও একটি সীমা আছে। যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদির সীমা আছে। যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ চার রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত এবং রোজা এশা পর্যন্ত রাখে তাহলে সে গোনাহগার হবে।

ধনীব্যক্তিরা বিয়ের সময় খুব বেহিসেবি হয়ে যায়। মুসলমানের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। তারা আগ-পর কিছুই ভাবে না। খুব অপব্যয় করে। এমনকি সেধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে দেউলিয়া হয়ে যায়। এমন অবস্থা মুসলমানের এজন্য হয় যে, তারা ইসলামের লৌহদূর্গের দরোজা খুলে দিয়েছে। নয়তো ইসলামিবিধান অনুযায়ী জীবন চালালে কখনো অপদস্থ হতো না। সম্পদের অধিকার রক্ষা করা খুব প্রয়োজন। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৩৮ ও ১৪৩]

### বিয়েতে অধিক খরচ করা বোকামি

একজন ধনীব্যক্তি ছিলো। তিনি বিয়েতে সীমাহীন খরচ করেন। মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] সেখানে যান এবং বলেন, মাশাল্লাহ! অনেক খরচ করেছেন। আপনার উচ্চমানসিকতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি এতো খরচ করে এমন একটি জিনিস ক্রয় করেছেন যা প্রয়োজনের সময় বিক্রি করতে চাই কেউ তা একটি ফুটোপয়সার বিনিময়েও নেবে না। আর তাহলো সুনাম। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পষ্ঠা: ১৪২]

প্রথা-প্রচলন মুসলমানকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। এজন্য আমি বাগদানকে ছোটো কেয়াতম এবং বিয়েকে বড়ো কেয়ামত বলেছি। এমন বিয়ের ফলে ঘরে ঘুণ লেগে যায় এবং ধীরে ধীরে পুরো ঘর শেষ হয়ে যায়।

[আজনুল জাহিলিয়্যাহ: পৃষ্ঠা: ৩৬৬]

## অপচয়ের ক্ষতি

## অপচয় কৃপণতার তুলনায় নিন্দনীয়

যদি মানুষ অপব্যয় থেকে বাঁচে তাহলে অনেক বরকত হয়। অপব্যয় বড়ো ক্ষতিকর কাজ। এর ফলে মুসলমানের শিকড় আলগা হয়ে গেছে। কার্পণ্যের তুলনায় অপচয় অনেক বেশি নিন্দার। কার্পণ্যে অস্থিরতা নেই তবে অপচয়ে আছে।

অপচয়কারীর ব্যাপারে আশক্ষা থাকে যে, সে দীন হারিয়ে না ফেলে। এমন অনেক ঘটনা আছে অপচয়ের পরিণতিতে একসময় কাফের হয়ে গেছে। কারণ, অপচয়কারী নিজের প্রয়োজন পূরণে অপারগ হয়, ফলে দীন বিক্রি করে দেয়। কৃপণব্যক্তি অপারগ হয় না। তার হাতে সবসময় অর্থ থাকে। সে বরং খরচ করে না। আল ইফাজাতঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৫৩

এজন্য আমি বলি, এখন সম্পদের যত্ন নেয়া দরকার। সম্পদ না থাকলে মানুষ অনেক সমস্যায় পড়ে। দীন বিক্রি বা ধর্মব্যবসা বিপদের একটি অংশ।

[আল ইফাজাত: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৫]

#### যে বিয়েতে বরকত থাকে না

হাদিসশরিফে এসেছে-

# إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

"নিশ্চয় অধিক বরকতপূর্ণ বিয়ে হলো, যা খরচের বিবেচনায় সহজ হয়।" [মোসনাদে আহ্মাদ]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, বিয়েতে যতো বেশি খরচ করা হবে তার বরকত ততো কমে যাবে। [মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৫১]

## বিয়েতে অধিক খরচ করার সঠিকপদ্ধতি

১. একব্যক্তি আমাকে অভিযোগের সুরে বলেন, খুশির সময় আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ খরচ করতে চাই। আল্লাহ যখন দিয়েছেন তখন কেনো খরচ করবো না। সুতরাং আপনি যেসব খাতকে নিষিদ্ধ বলেন সেগুলো ছাড়া অন্যখাতের কথা বলুন। আমি বলি, আপনার যদি খরচ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই পদ্ধতিটি যুক্তিগ্রাহ্য যে, আপনি দরিদ্রদের একটি তালিকা করবেন এবং যতো অর্থব্যয়ের ইচ্ছা করেছিলেন তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। দরিদ্রপরিবারের মেয়েদের বিয়েতে আপনি এই অর্থ ব্যয় করবেন। দেখবেন মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২০০

কেমন সুনাম হয়। যদিও তার নিয়ত করা যাবে না তবুও দরিদ্রমানুষের উপকার হবে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০২ ও ওরাউল উয়ুব]

হবে। আততাবলিগ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০২ ও ওরাডল ডয়ুব।

২. যদি নিজের ঘরোয়া লোক এবং মেয়ে-জামাইয়ের জন্য খরচ করতে হয়
তাহলে তার উত্তমপথ হলো, একজন ধনীব্যক্তি যা করেছিলোল সে তার
মেয়েকে বিয়ে দেয় কিন্তু ধুমধাম করার পরিবর্তে একলাখ টাকার সম্পদ মেয়ের
নামে লিখে দেয়। সে বলে, আমার ইচ্ছা ছিলো বিয়েতে একলাখ টাকা খরচ
করবো। টাকাও জোগাড় করে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিলো ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে
দেয়া। এরপর ভাবলাম, ধুমধামে বিয়ে দিলে আমার মেয়ের লাভ কী? মানুষ
খেয়েদেয়ে চলে যেতো। আমার টাকা নষ্ট হতো। যা মেয়ের কোনো উপকারে
আসতো না। এজন্য এমন ব্যবস্থা করেছি যা আমার মেয়ের উপকারে আসে।
আর জায়গা-জমির চেয়ে উপকারী কিছু নেই। এর দারা সে ও তার সন্তানরা
ভাবনাহীনভাবে জীবন কাটাতে পারবে। কেউ আমাকে কৃপণও বলতে পারবে
না। আমি ধুমধামে অনুষ্ঠান করিনি। কিন্তু টাকাও ঘরে রেখে দিইনি। দেখুন!
এটাই বুদ্ধিমানদের কাজ। ছিকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ৫২]

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### বিয়ের জমকালো আয়োজন

বর্তমান সময়ের প্রথা ও পদ্ধতি এতোটা অর্থহীন যার দ্বারা না হয় উপকার। না হয় সুনাম। উপকার না হওয়ার প্রমাণ দেখুন, একজন ধনীব্যক্তি ধনী থেকে এক এক অনুষ্ঠান করে রসাতলে গেছে। আর সুনামের অবস্থা হলো, আজ কেউ যদি কোনো অনুষ্ঠানে সত্তর হাজার টাকা খরচ করে এরপর কেউ তার চেয়ে সামান্য বেশি খরচ করলে বলে, আরে অমুক ব্যক্তি কী করেছিলো? সুনামই কী জিনিস? সত্ত্বাগতভাবে তা নিন্দিত।

[ওরাউল উয়ুব ও আততাবলিগ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০২]

#### যতো ধুমধাম ততো বদনাম

আমি বলি, সুনাম অর্জনের যতো চেষ্টা করে ততো বদনাম হয়। একজন মহাজন অনেক ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে করে। অনেক খরচ করে। বর্ষাত্রায় প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেয়। যখন বর্ষাত্রী থেকে ফিরছিলো তখন তার মনে হয় প্রত্যেক গাড়িতে আমাকে স্মরণ করছে এবং প্রশংসা করছে। সে কোনো এক বাহানায় সেগুলো শুনতে চাইলো। ফলে একস্থানে গোপনে দাঁড়িয়ে গেলো। বর্ষাত্রী সেই স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলো। কিন্তু কোনো গাড়িতেই নিজের আলোচনা শুনতে পেলো না। অবশেষে একগাড়িতে সে নিজের আলোচনা শুনতে পায়। সে অনেক আগ্রহ করে কান পাতে। একজন বলে, দেখো কেমন নাম কামালো। প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিলো। এমন কাজ কেউ করে নি। অপরজন বলছে, শালা! একটি করে দিলো, দুটি দিলে কি মরে যেতো? এর অর্থ হলো, নামের জন্য সম্পদ ব্যয় করে কিন্তু তা সহজে অর্জন হয় না। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৪২]

#### মানুষ যার জন্য সম্পদ ব্যয় করে সে তার বদনাম করে

মানুষ যার জন্য খরচ করে, বিপদের সময় তাদের কেউ পাশে দাঁড়ায় না। ধ্বংস হয়ে খাওয়ার পরে বলে সম্পদ নষ্ট করতে কে বলেছিলো? নিজের দোষে ধ্বংস হয়েছে। আমি দেখেছি, যারা খুশি করার জন্য বলে, যেখানে তোমার ঘাম ঝরবে সেখানে আমি রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত। তারা বিপদের সময় পাশে দাঁড়ায় না। সবাই চোখ বন্ধ করে থাকে। তারা পাল্টে যায়। আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৪৩]

মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ২০২

## মহাআয়োজনে বিয়ে করার মহাক্ষতি

একজনের ধুমধাম দেখে অন্যান্য সম্পদশালীর অন্তরে হিংসা হয় 'এ তো আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।' তখন তারা চেষ্টায় থাকে ব্যবস্থাপনায় কোনো দোষ বের করতে। যদি আয়োজনে কোনো ক্রটি পায় তাহলে উপায় থাকে না। চারদিকে গুঞ্জন শুরু হয়। আরে আমরা তো হুক্কাই পেলাম না। আরেকজন বলে, ক্ষুদায় মরেছি। রাত দুটো বাজে খানা পেয়েছি। যখন ব্যবস্থা করতে পারবে না তখন এতো মানুষকে কেনো ডেকেছে? অপদার্থের কী দরকার ছিলো? টাকাও নষ্ট হলো, নাকও কাটা গেলো। অনেক সময় হিংসায় রান্না করা ডেগে এমন কিছু দিয়ে দেয় যাতে খাবার নষ্ট হয়ে যায়। এরপর প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তার গুঞ্জন উঠে। তখন ভালোভাবে নাককাটা যায়। যদি সবকিছুর ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে হয় তাহলে কেউ দোষ না বললেও কেউ প্রসংশাও করে না।

[দীন ও দুনিয়া: পৃষ্ঠা: ৪৯৮]

## ধুমধামের মধ্যে নামাজ হারিয়ে যায়

যেবিয়ে মহাধুমধামে প্রথা অনুযায়ী হয় সেখানে নারী-পুরুষ, মেজবান-মেহমান ও ঘরের কাজের লোকদের নামাজের হুঁশ থাকে না। সারারাত খাওয়া-দাওয়া, মেহমানদারি ও নেয়া-দেয়ার মধ্যে কেটে যায় কিন্তু নামাজের সুযোগ হয় না। এটা শরিয়তের সীমালজ্ঞন নয় কী? যেখানে কোনো প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেয়া জায়েজ নেই সেখানে বিনা প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেয়া হয়।

অনেক মহিলা নামাজ ছাড়ার ব্যাপারে অপারগতা পেশ করে যে, ঘরে এতো ভীড় নামাজ কোথায় পড়বো? বেগম সাহেবা! সবকাজের জায়গা হয় নামাজের জায়গা হয় না? যখন শোয়ার সময় হয় তখন তাদের শোয়ার জায়গা হয় না? তখন অবশ্যই জায়গা হয়। যদি একজন মহিলার সামান্য কষ্ট হয় তাহলে সব আত্মীর নাককাটা যায়। যদি মহিলারা শোয়ার মতো নামাজকেও আবশ্যক মনেকরতো তাহলে নামাজের জায়গা না পেলেও আত্মীয়দের নাককাটা যেতো। তারা নামাজই পড়ে না। সব নির্লজ্জ অজুহাত!

বাস্তবতা যাই হোক; মেনে নেয়া হলো, জায়গা ছিলো না কিন্তু তাতে আল্লাহর দায় কী? আল্লাহ কি এমন অনুষ্ঠানে যেতে বলেছিলেন, যেখানে নামাজও পড়া যাবে না? সময় হলে শতো চেষ্টা করে হলেও নামাজ আদায় করবে। চাই অনুষ্ঠানে আদায় করো বা অনুষ্ঠানের মুখে ছাই দাও। ঘরে গিয়ে নামাজ আদায় করো। যে কারণেই হোক নামাজ ছাড়ার গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। যেঅনুষ্ঠান নামাজের প্রতিবন্ধক শরিয়ত সেঅনুষ্ঠানের বৈধতা দেয়নি। যদি এক এক ওয়াক্ত নামাজ কারো ছুটে যায় তাহলে তা অনুষ্ঠানের নিন্দার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের ভালোম্মনের কোনো বিচার নেই। [মুনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৬৩]

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### বিয়ের খরচ

মহিলারা যখন বিয়ের খরচ পুরুষদেরকে বলে এবং স্বামী প্রশ্ন করে— এতো খরচ আমি কোথা থেকে জোগাড় করবো? আমার তো এতোটা সামর্থ নেই। তখন তারা বলে, ঋণ করো। বিয়ের ঋণ থাকে না। সব আদায় হয়ে যায়। আল্লাহই ভালোজানেন তারা এই কথা কোথা থেকে পেলো— বিয়ের ও নির্মাণ কাজের ঋণ শোধ হয়ে যায়; চাই তা সুদিঋণ হোক-চাই অযথা খরচ হোক। পাঠক! আমি ঋণের দায়ে বাড়ি-ঘর নিলাম হতে দেখেছি। যখন এমন অবস্থার মুখোমুখি হয় তখন তারা নিজেরাও কিছু কিছু বুঝতে পারে। তবুও পুরো বুঝে না। এখনো অনেক প্রথা বাকি আছে।

শিরক ও বেদাতের প্রথা কমেছে কিন্তু অহমিকার প্রথা বেড়ে গেছে। আসবাবপত্র ও কাপড়। কাপড়ের নানা প্রকারের লৌকিকতা তৈরি হয়েছে। আগে এমন ছিলো, এসব জিনিস দু'-একজনের থাকতো। লোকজন বিয়ের সময় তাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কাজ করতো। দীন ও দুনিয়া: পৃষ্ঠা: ৫০০]

#### বিয়ের জন্য ঋণ দেয়ার নিয়ম

এমন বিয়েতে ঋণ দেয়া নিষেধ যেখানে প্রথাপালন করা ইয় এবং অপঁচয় হয়। যেনো ঋণদাতার উদ্দেশ্য সম্পদ নষ্ট করা না হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সম্পদ নষ্ট করা হয় এবং মাধ্যম বা কারণ হয় দাতা। নিষিদ্ধকাজে লিপ্ত হওয়া যেমন নিষেধ তেমন নিষিদ্ধকাজের উপলক্ষ্য হওয়াও নিষেধ। প্রমাণ কোরআনের আয়াত–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُوْرَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمِ "তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে। তাহলে তারা অজ্ঞতার কারণে শক্রতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।"

[সুরা: আনআম, আয়াত:১০৮]

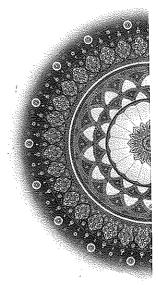



নারী ও প্রথাপালন

অধ্যায় ১.১৭ ১

## প্রথম পরিচ্ছেদ

মহিলাদের অবস্থা বেশি খারাপ। তারা নিজের চিন্তার ওপর এতোটা দৃঢ় যে, তাতে দীন নষ্ট হচ্ছে না দুনিয়া নষ্ট হচ্ছে— খেয়াল থাকে না। প্রথাসমূহ এবং নিজের জেদের জন্য যাই হোক না কেনো কোনো ক্রন্ফেপ নেই। কিছু মহিলাকে দেখা যায়, তাদের হাতে সম্পদ ছিলো; কোনো অনুষ্ঠান অথবা বিয়েতে খরচ করে নিঃস্ব হয়ে যায়। সবসময় সমস্যার মধ্যে থাকে। কিন্তু করুণা হয় যে, তবুও প্রথার ক্ষতি তাদের বুঝে আসে না। তারা বলে, আমি অমুকের ভালোর জন্য এতোটা করেছি। তার বিয়ে এমন ধুমধামের সঙ্গে দিয়েছি। আমাদের এসব অর্থ আল্লাহর কাছে জমা আছে। কেমন জমা—চোখ বুজলেই টের পাবে। যখন দুনিয়ার ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কষ্ট প্রভাব ফেলছে না তখন পরকালের কষ্ট যা অদৃশ্য তা কীভাবে বুঝবে? [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৩২]

মহিলাদের একটি রোগ যা এই অনাচারকে গতি দিচ্ছে। তা হলো, মহিলারা প্রথা-প্রচলনের কঠোর অনুসারী। স্বামীর সম্পদ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে উড়ায়। বিশেষ করে বিয়ে-শাদি ও অহমিকার কাজে। অনেক জায়গায় শুধু মহিলারাই খরচের অধিকারী হয়। এর ফল হলো, স্বামী ঘূষ খায় বা ঋণগ্রস্থ হয়। পুরুষদের অনেক বেশি অবৈধ উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার জন্য দায়ী স্ত্রীদের অপব্যয়। যেমন, কোনো বাড়িতে বিয়ে হলে আদেশ হয় হয় দামি কাপড়লাগবে। স্বামী তখন এক-দুইশো বর্তমানে কয়েক হাজার টাকার প্রস্তুতি নেয়। স্বামী ভাবে, এই দুই-একশো টাকায় পাপ মোচন হবে। কিন্তু স্ত্রী বলে, এটাতো বিয়ে [মেহেদিঅনুষ্ঠানে]-এর কাপড় হলো। মেয়ে প্রত্যাবর্ত্তন অনুষ্ঠানের জন্য কাপড় লাগবে। তখন সে কাছাকাছি আরেকটা বাজেটের জন্য প্রস্তুত হয়। তখন আবার বলে, কিছুতো দিতে হবে। উপহারের জন্য আলাদা কাপড়লাগবে। কাপড় কিনতেই শত শত হাজার হাজার টাকা চলে যায়।

হিকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫২ ও ৩৪৬] যখন আত্মীয়দের মধ্যে খবর ছড়ায়, অমুক বাড়িতে বিয়ে তখন সবনারীর দামি কাপড়ের চিন্তা শুরু হয়। কখনো স্বামীকে বলে, কখনো কাপড়বিক্রেতাকে বাড়িডেকে বাকিতে ক্রয় করে। কখনো সুদে ঋণ নিয়ে কেনে। স্বামীর সামর্থ না মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২০৬

থাকলেও আপত্তিগ্রহণ করে না। সন্দেহ নেই, এসব ক্মপড় অহমিকা ও প্রদর্শনের জন্য। এ উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করা অপচয়ের শামিল। স্বামীর সাধ্যের বাইরে বিনা প্রয়োজনে চাপ দেয়া কষ্ট দেয়ারই নামান্তর। যদি এসব আয়ের কারণে স্বামীর মানসিকতা নষ্ট হয়, অবৈধ আয়ের প্রতি চোখ যায়, কারো অধিকার নষ্ট করে, ঘুষ খায় এবং তার চাহিদা পূরণ করে তাহলে সব গোনাহের জন্য স্ত্রী দায়ী থাকবে। এসব প্রথাপূরণে অধিকাংশ মানুষ ঋণগ্রস্থ হয়। এমনকি বাগান বিক্রিকরে বা বন্ধক দেয়। সুদ নিতে হয়। এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া, প্রদর্শনপ্রিয়তা, অহমিকা, অপচয় ইত্যাদির মতো কুফল রয়েছে। সুতরাং নিষিদ্ধকাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৬-৫৭

## প্রথা-প্রচলনের শক্তভিত নারী

বিয়ের যতো উপকরণ আছে সবকিছুর ভিত্তি অহংকার ও প্রদর্শন। অহংকার পুরুষও করে কিন্তু শেকড়ে রয়েছে মহিলারা। তারা এই শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক। তারা এতোটা অভ্যন্ত ও অভিজ্ঞ যে, খুবসহজে মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে। যেব্যক্তি যেশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয় সে তার আনুষঙ্গিক খুব ভালো করে জানে। একটি সামগ্রিক নিয়মের অধীনে সব বুঝিয়ে দেয়। যখন জিজ্ঞেস করে বিয়ের সময় কী কী করা উচিত তখন এককথায় বুঝিয়ে দেয় রেশি করার দরকার নেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী করবে। এটা সামগ্রিক নিয়ম নয় বরং খাদ। এমন খাদ যাতে হাতিও ঢুকে যায়। সে এমন একটি বাক্য বলেছে ব্যাখ্যাকারগণ যদি এর ব্যাখ্যা করে তাহলে এতো দীর্ঘ হবে যে, তা থেকে হাজারো অংশ বের হয়ে আসবে। যা থেকে দুনিয়ার কোনো অনিষ্ট এবং আখেরাতের কোনো পাপ বাদ পড়ে না। তারা শুধু একটি বাক্য— 'নিজের অবস্থান অনুযায়ী করবেন' বলেছে। পুরুষ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতো বাড়িয়ে ফেলে যে, জমিদারের জমিদারি শেষ হয়। হাজারো গোনাহের বোঝা মাথায় ওঠে। আততাবলিগং খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৮ ও ৯৯

মহিলাসম্মিলনের ক্ষতিসমূহ

মহিলাদের সম্মিলনে অনেক ক্ষতি ও গোনাহ। যা জ্ঞানী ও ধার্মিক মানুষের জানা আছে। চিন্তা করলে সহজে বুঝে আসে। আমার মতে মহিলাদের সম্মিলন সব পাপের মা বা উৎস। তা বন্ধ করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

[আশরাফুল মালুমাত: পৃষ্ঠা: ১৪ ও ৩৩]

আমি বলি, মহিলাদেরকে পরস্পরে মিশতে দিয়ো না। এক তরমুজ দ্বারা অন্যতরমুজের রঙ পাল্টায়। আমার নিঃসঙ্কোচ মতামত হলো, মহিলাদেরকে একত্রিত হতে দিয়ো না। যদি শরিয়তসিদ্ধ কোনো প্রয়োজনে হয়, তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু তখনো স্বামীর দায়িত্ব হলো, স্ত্রীকে কাপড় পাল্টাতে না দেয়া। যে অবস্থায় রান্না ঘরে থাকে সে অবস্থায় চলে যাবে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৭]

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহিলারা কিছু উপলক্ষে একত্রিত হয়। যার ক্ষতির কোনো সীমা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হলো। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬৮]

## বিয়েতে নারীসংক্রান্ত সমস্যা

- ১. দান্তিক মহিলাদের স্বভাব হলো, তারা উঠা-বসা ও চলা-ফেরায় তা প্রকাশ করে। যেখানে যায় নির্দ্বিধায় ঘরে প্রবেশ করে। এই ভয় করে না যে, সেখানে কোনো বিয়ে বৈধ এমন পুরুষলোক থাকতে পারে। বার বার বিয়ে বৈধ এমন পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তবুও মহিলাদের হুঁশ হয় না যে, একটু যাচাই করে ঘরে প্রবেশ করবে।
- ২. কেউ ঘরে ঢুকে উপস্থিত লোকদের সালাম করলো, তখন অনেকে জিহ্বাকে কট্ট দেয় না। শুধু মাথায় হাত রেখে দেয়। ব্যস সালাম হয়ে গেলো। হাদিসে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ আবার শুধু সালাম শব্দ উচ্চারণ করে। এটাও সুনুতপরিপন্থী। আসসালামু আলায়কুম বলা আবশ্যক। জবাবের অবস্থা বুঝুন। যতোজন থাকুক– বিধবা হোক–সধবা হোক, ভাই হোক–বাচ্চা হোক। গোষ্ঠী ধরে উপস্থিত কিন্তু ওয়ালায়কুমুস সালাম বলা কঠিন। যা সবকিছুর সমন্বয়কারী।
- ৩. সেখানে গিয়ে এমন জায়গায় বসে যেনো সবার দৃষ্টি তার ওপর পড়ে। হাত-কান অবশ্যই দেখাবে। হাত যদি কিছুতে ঢোকানো থাকে তবুও কোনো বাহানায় তা বের করবে। কান যদি ঢাকা থাকে তাহলে গরমের অজুহাতে বা অন্যকোনো প্রয়োজন দেখিয়ে তা দেখাবে। বুঝাবে আমার কাছে এতো অলঙ্কার আছে। যদি কারো দৃষ্টি না পড়ে তাহলে কান চুলকিয়ে দেখিয়ে দেবে। যাতে এই ধারণা হয়, যখন তার পরনে এতো অলঙ্কার, না জানি বাড়িতে কতো কিছু আছে!
- 8. অনুষ্ঠান জমে উঠলে মূলকাজ গল্প করা। বসেই পরনিন্দা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। যা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যা অকাট্য হারাম। মহিলাদের দান্টিকতার দু'টি অবস্থা হয়। এক খুশির আর এক চিন্তার। তারা দুই অবস্থায় মিলিত হয়।
- **৫.** কথা বলার সময় প্রত্যেক মহিলা চেষ্টা করে যেনো তার পোশাক ও অলঙ্কার সবার চোখে পড়ে। হাতে, পায়ে, মুখে তথা সারাদেহে তা প্রকাশ পায়। যা স্পষ্ট লৌকিকতা। সবার জানা মতে যা হারাম।

মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ২০৮

- ৬. প্রত্যেক মহিলা যেমন অন্যের কাছে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। তেমনি অন্যকে পুজ্থানুপুজ্ঞাভাবে দেখার চেষ্টা করে। যদি কাউকে নিজের চেয়ে নিচুপ্ত রের পায় তাহলে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। নিজেকে বড়ো মনে করতে থাকে। যা সুস্পষ্ট অহমিকা ও গোনাহ। আর কাউকে নিজের চেয়ে উঁচুস্তরের পেলে হিংসা, অকতজ্ঞতা ও লোভ প্রকাশ পায়। যা সবার কাছে হারাম।
- ৭. খাওয়ার সময় ঝড় [লঙ্কাকাণ্ড] শুরু হয়। আল্লাহ রক্ষা করেন! এক একজন মহিলার সঙ্গে চারজন করে বাচ্চা থাকে। প্রত্যেকের প্লেট ভর্তি করে দিতে হয়। মেজবানের সম্মান নষ্ট হওয়ার প্রতি ক্রাক্ষেপ করে না।
- ৮. অধিকাংশ সময় হৈ চৈ ও অনর্থক ব্যস্ততায় নামাজ গুরুত্ব হারায়। নয়তো সময় থাকে না।
- ৯. আয়োজকবাড়িতে পুরুষ অসতর্কতাবশত এবং তাড়াহুড়োর কারণে দরোজার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মহিলাদের ওপর দৃষ্টি পড়ে। তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কেউ আবডালে চলে যায়। কেউ মাথা নিচু করে ফেলে। ব্যস, পর্দা হয়ে গেলো।
- ১০. অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার সময় ইয়াজুজ-মাজুজের মতো ঢেউ শুরু হয়। একজন অপরজনের ওপর, সে অন্যজনের ওপর। মোটকথা, দরোজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে– প্রথমে আমি উঠবো!
- ১১. এরপর কারো কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে প্রমাণ ছাড়াই কারো ওপর দোষ চাপানো হয়। তার প্রতি কঠোরতা করা হয়। অধিকাংশ বিয়েতে এই পরিস্থিতি হয়।[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬০]

#### পোশাক, অলংকার ও মেকআপের সমস্যা

একটি বিপদ হলো, একবিয়েতে একটি পোশাক বানালে অন্যবিয়ের জন্য তা যথেষ্ট হয় না। তার জন্য আবার একসেট বানাতে হবে। পোশাক প্রস্তুত থাকলে অলঙ্কারের চিন্তা হয়। যদি নিজের না থাকে তাহলে অন্যেরটা চেয়ে পরে। জিনিসটা অন্যের সে কথা গোপন রাখে, নিজের বলে প্রকাশ করে। এটা এক প্রকার মিথ্যা।

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, 'যেব্যক্তি অন্যের জিনিস দ্বারা ভণিতা করে নিজের ভালোঅবস্থা প্রকাশ করে তার দৃষ্টান্ত হলো, সেইব্যক্তি যে মিথ্যা ও প্রতারণার দু'টি পোশাক পরিধান করেছে। অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত মিথ্যা দ্বারা আবৃত।

এরপর এমন অলঙ্কার পরে যার ঝংকার দূর থেকে শোনা যায়। যাতে অনুষ্ঠানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি পড়ে। ঝংকার তুলে এমন অলঙ্কার পরিধান করা

নিষেধ। হাদিসে এসেছে, বাজনার শব্দ হয় এমন প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে একটি করে শয়তান থাকে।

২. অনেক মহিলা এতো অসতর্ক হয় যে, পাল্কি [বর্তমানে গাড়ি] থেকে আঁচল ঝুলে থাকে বা কোনো পাশের পর্দা খুলে যায়। আতর ও সুগন্ধি এতো বেশি মাখে যে, রাস্তায় আণ ছড়িয়ে যায়। এটা বেপর্দা সমতুল্য সজ্জা। হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, যে মহিলা ঘর থেকে এমনভাবে আতর মেখে বের হলো যাতে অন্যরাও আণ পায় সে অমন [চরিত্রহীন নারী]। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৯]

## নারীদের একটি মারাত্মকভুল

আশ্বর্য! ঘরে তারা মা-বোন হয়ে থাকে আর গাড়ি এসেছে শুনেই সেজে-শুজে নববধূ হয়ে যায়। তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, ভালোকাপড় গরার উদ্দেশ্য কেবল মানুষ দেখানো। আশ্বর্য! যার মাধ্যমে কাপড় পেলো, যে মূল্য দিলো সে, তার সামনে কখনোই পরা যাবে না। অন্যের সামনে পরতে হবে। আফসোস! স্বামীর সঙ্গে কখনো সুন্দর ভাষায় কথা বলে না। তার সামনে ভালোকাপড় পরে না। অন্যের বাড়ি গেলে মুখে মধু ঝরে। কাপড়ও একটার চেয়ে একটা ভালো পরে। সুখ হয় অন্যের, মূল্য দেয় স্বামী। এটা কেমন বিচার? [আততাবলিগ]

#### আবশ্যক মাসয়ালা

রাস্লুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'যেব্যক্তি কোনো কাপড় দেখানোর জন্য পরিধান করে আল্লাহতায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন অপমানের পোশাক পরাবেন।'

মহিলাদের এসব কর্মকাণ্ড দেখে কেউ কি বলতে পারবে প্রথা-প্রচলনের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ত ঠিক আছে? মহিলাদের এই ভ্রুক্ষেপও নেই যে, নিয়তের শুদ্ধতা কী আর অশুদ্ধতা কী।

কোনো সন্দেহ নেই, তারা পোশাক বানানোর সময় দু-চারটা কাপড়ের মধ্যে ভালোকাপড়টা দিয়ে পোশাক বানায় যাতে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, প্রদর্শন করতে পারে। স্মরণ রেখো! নিজের মনকে তুষ্ট করতে কাপড় পরা নির্দোষ। কিন্তু অন্যুকে দেখানোর জন্য পরা নাজায়েজ।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৪৬]

## নারীকে অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখার কৌশল

আমি একটি পদ্ধতি পুরুষকে শেখাই নারীরা যা অসম্ভষ্ট হয়। কিন্তু তা দান্তিকতার চিকিৎসা। তা হলো, মহিলাদেরকে একথা বলা যাবে না যে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো না। সেখানে অপারগতাও আছে। কেননা স্বাভাবিক নিয়ম হলো,

প্রত্যেকেই সগোত্রের অনুরক্ত হয়। তাদের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কোথাও যাওয়ার সময় কাপড় পাল্টাতে দেবে না। এর অর্থ কিন্তু আমি দারোগা হতে বলিনি। বরং যখন যাবে তখন কাপড় না পাল্টাতে বাধ্য করবে। আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯১]

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে মহিলাদেরকে বাধা দেয়ার সহজউপায় হলো যেতে বাধা দেবে না। কিন্তু বাধ্য করবে যেনো কাপড়-গহনা ইত্যাদি পাল্টাতে না পারে। যে অবস্থায় ঘরে থাকে সে-ই অবস্থায় যাবে। তাহলে নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। আশরাফুল মামুলাত: পৃষ্ঠা: ৩৩

## ন্ত্রী যদি প্রথা-প্রচলন থেকে বিরত না হয়

একব্যক্তি মাওলানা কাসেম নানুতাভি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর দরবারে অনুষ্ঠানের প্রথাসমূহের অবৈধতা সম্পর্কে বলছিলো যে, স্ত্রী তা মানে না। হজরত বলেন, না গিয়ে বুঝাও মেনে নেবে। লোকটি বললো, অনেক বুঝিয়েছি কোনোভাবেই মানে না। মাওলানার রাগ হলো। তিনি বললেন, যদি সে অন্যপুরুষের সঙ্গে শোয়ার অনুমতি চায় তাহলে কী দেবে। তখন সে চুপ হয়ে গেলো। আল আশরাফ: রমজান সংখ্যা-১৩৫০

## বিয়ের অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ আছে কী?

বিয়ের অনুষ্ঠান বা পরপুরুষের মধ্যে নারীদেরকে যেতে নিষেধ করা হয় ফেতনা বা বিশৃংখলার ভয়ে। সাধারণ অর্থে ফেতনা হলো, এমন কাজ যা শরিয়ত নিষেধ করেছে। 'ইসলাহুর রুসুম'-এ আমি যা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। এই বইয়ের প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে।]

বাকি যে যে ফেতনাকে নিমেধের কারণ মনে করবে সেটাই যখন ফেতনার সম্ভাবনা থাকবে না তখন নিমেধও থাকবে না। যেখানে যাওয়ার অনুমতি আছে সেখানে শর্ত হলো সাজ-সজ্জা [মেকাপ] করতে পারবে না। এর কারণও ফেতনা। নারীরা যখন বেপর্দা হয় তখনই ফেতনার সম্ভাবনা থাকে।

আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৩৫৪, ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭৮] নারীরা শুনে নাও! কাপড় যদি একেবারে ময়লা হয়ে যায় তাহলে তা পরিবর্তন করে নাও এবং তা যেনো সাদাসিধে হয়। নয়তো পরিবর্তন করবে না। সাধারণ কাপড়ে একত্রিত হও। দেখাশোনার যে উদ্দেশ্য তা সাধারণ কাপড়েও অর্জন

হবে। চারিত্রিকণ্ডদ্ধতাও রক্ষা পাবে। আর যদি মনে হয়, এতে আমাদের অবজ্ঞা করা হবে। তাহলে উত্তর হলো, প্রবৃত্তিকে অবজ্ঞাই করা উচিত।

আরেকটি সান্ত্না পাওয়ার মতো উত্তর হলো, যখন একেক এলাকায় তার প্রচলন হয়ে যাবে তখন সবাই সাধারণ কাপড়ে মিলিত হবে। তখন দোষ ও অবজ্ঞার বিষয় থাকবে না। আর যদি দিনমজুরের দরিদ্রাবউ বেগম সেজে যায় এবং কোনো মহিলার তার ঘরের অবস্থা জানা থাকলে বলবে, দুর্ভাগা! ধার করা কাপড় ও অলঙ্কার পড়ে এসেছে!! [আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পষ্ঠা: ৯৩]

কেউ মনে করো না আমি ভালোপোশাক পরতে নিষেধ করছি। আমি ভালোপোশাক পরতে নিষেধ করছি না বরং পোশাকে নিহিত বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করছি। তা হলো কপটতা ও অহমিকা। যদি কেউ বাঁচতে পারে তাহলে সে পরবে।

ভালো হওয়ার দু'টি স্তর। এক. খারাপ না হওয়া। যাতে মন তৃপ্তি পায়। অন্যের সামনে অপমানিত না হতে হয়। এতে কোনো সমস্যা নেই এবং দুই. অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। যাতে অন্যের দৃষ্টি কাড়া যায়। মানুষের কাছে বড়ো হওয়ার জন্য পরা। এটা নিন্দনীয়, নাজায়েজ। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৪৫]

# প্রথাপালনে বৃদ্ধনারীদের ক্রটি

একজন মহিলা আমার মুরিদ হতে চাইলো। আমি শর্ত দিলাম, প্রথা পরিহার করতে হবে। সে বললো, আমার কিছুই নেই। না অর্থ, না সন্তান। আমি কী প্রথা মানবো? আমি বললাম, প্রথা পালন করবে না কিন্তু পরামর্শ অবশ্যই দেবে। বৃদ্ধনারীরা প্রথার ব্যাপারে শয়তানের খালা। নিজেরা না করলেও অন্যকে শিক্ষা দেয়। এজন্য দেখি, যেসব মহিলার সন্তান নেই তারা নিজেরা তো কিছু করেই আবার অন্যকেও শিক্ষা দেয়। কেউ কি জিজ্ঞেস করবে–তাদের দায়টা কী? তাদের উচিত ছিলো, তাসবিহ নিয়ে জায়নামাজে বসে থাকা। কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহ সবচিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। হায়! যদি তারা সময়ের মূল্য বুঝতো। কিন্তু তাদের থেকে তা কখনো আশা করা যায় না। তাদের কাজ হলো কারো পরনিন্দা করা বা কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া। যেনো এটাই তাদের প্রার্থনা। তারা কথায় কথায় নাকগলায়।

স্মরণ রাখবে, বেশি বললেই তার সম্মান হয় না। সম্মান করা হয় সেই মহিলাকে যে চুপ থাকে। যদি চুপ করে একজায়গায় বসে আল্লাহর নাম নেয় তাহলে তাকে বড়ো সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হয়। কথা বলা যাদের অভ্যাস হয়ে যায় সে চুপ থাকে কী করে? যদিও সে অপমানিত হয়। যদিও কেউ তার কথায় কান না দেয়। তার কাজ চিল্লানো। অন্যান্য নারীরা তার বকবক শুনে বলে, বসেন তো। কিন্তু তার শান্তি তো পেতে হবে। আমি বলি, যদি তুমি একদম চুপ থাকো। তাহলে কার দায় ঠেকেছে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে? আমাদের কথার কারণেই অধিকাংশ বিশৃংখলা ও গোনাহ হয়ে থাকে। বাস্তবিকই অধিকাংশ গোনাহ আমাদের হয়ে থাকে মুখের কারণে। কথাটা পুরুষমহিলা সবার মনে রাখা উচিত। কিন্তু এখন সমস্যা হলো, মানুষের জন্য চোখের পানি ফেলবে, আক্ষেপ করবে। শুনে বলবে, ব্যস! মন আমার ঠিকানা কী! ভাই! কথায় কাজ হয় না। কাজ করতে হয়। সুতরাং কাজ করো। কথা বলো না। থিয়াজুদ্দীন: পৃষ্ঠা: ১০২

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ\

## মূলক্রটি পুরুষের

যেকাজ থেকে নারীদেরকে নিষেধ করা হয় পুরুষ তা করে আনন্দ পায়। তা থেকে নিষেধ করা দোষের মনে করে। এমনকি নারীরা যখন তা করে তখন পুরুষ নিষেধ করে। তখন তারা বলে, তোমার কথা শুনে আমার লাভ ষ্ট্রী? পুরুষ তখন চুপ হয়ে যায়। যেনো তার মনেও কথা শুনবে এ খাহেশ আছে। যখন তার কাজেই ক্রটি থেকে যায় তখন তার অধীনদের কাজে কেনো ক্রটি হবে না? আপনি এটা বলতে পারেন না 'তারা কখনো সঠিক পথে আসবে না।' কেননা আল্লাহতায়ালা আপনাকে শাসক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে অধীন করেছেন।

# الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءَ

"পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী।" [সুরা: নিসা, আয়াত: ৩৪]
পূরুষ নারীর জন্য শাসক। শাসক অধীনস্থদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে।
ঘর- বস্থানির কাজে দেখা খায়, স্ত্রী তরকারিতে লবণ বেশি দিয়েছে এবং
আপনি দুই-চার কথা বলে চুপ-চাপ খেয়ে উঠলেন; দুনিয়ার ব্যাপারে তা
কখনোই হয় না। আপনি রেগে উঠেন। কিন্তু সস্তা হলো দীন। সে ব্যাপারে
তাদেরকে মনমতো ছেড়ে দেবে। মেয়েদেরকে দুই-একবার উপদেশ দিয়ে
থেমে যাওয়ার কারণ হলো, তা থেকে নিষেধ করাকে খারাপ মনে করা হয়
অথবা পুরুষ তা করে আনন্দ পায়। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৩৮]

## পুরুষ নারীকে চালক বানিয়েছে

পুরুষ আয়োজন-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নারীকে চালকের আসনে বসিয়েছে। নিজে কিছুই করে না। অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে। কানপুরের একটি বর্যাত্রী আসে। তখন মেয়েপক্ষকে আত্রীয়রা জিজ্ঞেস করে, বর্যাত্রী কোথায় থামবে? তখন তারা বলে, আমরা কী বলবো? মেয়ের মায়ের

কাছে জিজ্জেস করুন! এতোটুকু কথাও মেয়ের মায়ের কাছে জিজ্জেস করার প্রয়োজন হয়!

আজ পুরুষ তাদের নাকের দড়ি নারীর হাতে তুলে দিয়েছে। সামান্য সামান্য কাজও তারা তাদের অমতে করে না। কিন্তু তাদের উচিত ছিলো, শরিয়তের কাছে জিজ্ঞেস করে কাজ করা। মূর্তিঘর ছেড়ে মসজিদে আসা। কিন্তু সে জিজ্ঞেস পিরানি [মহিলাপির]-কে। মাদরাসা থেকে কাবার দিকে যাবো না-কি মূর্তিঘরে? কখনো কোনো পুরুষ কোনো মৌলভি সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে না বিয়েতে এই কাজগুলো করবো কী-না? এই ফতোয়া চাওয়া হয় নারীদের কাছে। ফলে যেমন মুফতি তেমন ফতোয়া দেয়া হয়। তারা পুরুষকে বেকুব বানায়। আর নিজেরা অনুষ্ঠানে এমনভাবে মত্ত হয়, শেষে কোনো হুঁশ থাকে না। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১০০ ও ওরাউল উয়ুব]

## প্রথাবিরোধী দুই শ্রেণীর মানুষ

আশ্চর্য! অধিকাংশ পুরুষ প্রথা-প্রচলনের ব্যাপারে নারীদের অনুগত হয়ে যায়। কেউ কেউ বাধা দেয়। তারা দুই শ্রেণীর। এক. দীনদার মানুষ। তারা দীনের কারণে বিরোধিতা করে এবং দুই. ইংরেজিশিক্ষিতলোক। তারা ধর্মীয় দৃষ্টি থেকে বিরোধিতা করে না। তারা অযৌক্তিক মনে করে। প্রথম শ্রেণীর লোকই সম্মানযোগ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অবস্থা হলো—

فَرَّ مِن الْمَطَرِ وقَعَدَ تَحُثَ الْمِيْزابِ-"वृष्टि থেকে পালালো এবং পয়োনালীর নিচে বসলো।"

[মোজামূল আমসাল: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯০] নারীরা প্রথা-প্রচলনের জন্য সারাজীবনে দুই-তিনবার খরচ করে। এজন্য তাদেরকে গালমন্দ করা হয় যে, তারা অনর্থক খরচ করে। আর তারা রাতদিন এর চেয়ে বড়ো অপব্যয়ে লিপ্ত। কোথাও চিত্রকর্ম, কোথাও হারমোনিয়াম, কোথাও ছোরা-তলোয়ার কিনে অনর্থক খরচ করে রুম সাজায়। ছয় ছয় জোড়া জুতা রাখে। ফ্যাশনের জন্য দামি দামি কাপড় বানায়। কিছু মানুষের কাপড় লন্ডন থেকে সেলাই ও প্রস্তুত করে। তারা রাতদিন এমন কাজে ব্যস্ত থাকে। নিজের এই অবস্থা আর নারীদেরকে অপব্যয়ের কথা বলে।

এইসব সাহেবগণ। নারীদেরকে প্রথা থেকে বাধা দেয় যেনো তাদের দুই দিকে খরচ না হয়। তাদের এই বাধা দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের জন্য নিষেধ করাই কাম্য এবং বাধাদানকারী নিজেও তা থেকে বিরত থাকবে।

[আল আকিলাতুল গাফিলাতু: পৃষ্ঠা: ৩৪৬]

## পুরুষের অভিযোগ

নারীদের কী দোষ দেবো? আমি পুরুষদেরই বলি, এমন খুব কম হয় যে, কারো মনে কিছু করতে চাইলো। এরপর সে ভেবে দেখলো, এই কাজ আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বিধান অনুযায়ী হচ্ছে কী-না? মনে যা চায় তা-ই করে ফেলে। কখনো কোনো পুরুষ কোনো মৌলভিকে জিঞ্জেস করে না বিয়েতে এটা করা যাবে কী-না।

আর যদি কাজটি জাগতিক বিচারে কল্যাণকর হয় তাহলে ভাবার অবকাশই নেই— এটা আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বিধানপরিপন্থী হলো কী-না। কেউ যদি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা নাজায়েজ তাহলে তা শুনে না। আর শুনলেও জোড়াতালি দিয়ে তা জায়েজ করে ছাড়ে। আগে সেটা একটি গোনাহ ছিলো, এখন গণ্ডমূর্খ পর্যায়ের হয়ে গেলো এবং গোনাহের ওপর কঠোরতা করে আরেকটি গোনাহ অর্জন করলো।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১০০ ও মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৩২]

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রথা-প্রচলন বন্ধ করার পদ্ধতি

১. এসব প্রথা প্রচলন বন্ধ করার দু'টি পদ্ধতি। এক. সব আত্মীয় একমত হয়ে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে। দেখাদেখি অন্যান্যরাও এমনটি করবে। কিছুদিন পর এটাই সাধারণ নিয়ম হয়ে যাবে। করার প্রতিদান সেই ব্যক্তি পাবে। মৃত্যুর পরও সেই সোয়াব পেতে থাকবে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮১]
২. ধর্মপ্রাণ মানুষের উচিত, তারা নিজেরাও করবে না এবং যেসব অনুষ্ঠানে প্রথা পালন করা হয় তাতে কখনো অংশগ্রহণ করবে না। আল্লাহর অসম্ভঙ্গির বিপরীতে জাতি-গোষ্ঠীর সম্ভঙ্গি কোনো কাজে আসবে না। [ইসলাহুর রুসুম]

বিপরীতে জাতি-গোষ্টার সম্ভাষ্ট কোনো কাজে আসবে না। হিসলাইর রংপুনা

৩. না শুনে, না বুঝে শুধু প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে কোনো কাজ করবে না। তাতে
ইমানের পূর্ণতালাভ করা সহজ হবে। রাসুলুলাহ [সল্লাল্লা আলায়হি ওয়া সাল্লাম]
বলেন—

# لَا يُؤْمِنُ أَحُدُكُمْ حُتَّى يَكُونَ هُوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"তোমাদের কেউ ততাক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মোমিন হতে পারবে, যতোক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত হবে।" [মেশকাত: পৃষ্ঠা: ৩৬] কিছুমানুষ বলে, আমরা দুনিয়াদার। শরিয়ত আমাদেরকে কীভাবে বাধা দেবে? আরে ভাই! জান্নাতের সামনে যখন দাঁড়াবে তখন বলে দেবে আমরা দুনিয়াদার। আমরা কীভাবে তার মধ্যে যাবো? শরিয়তকে এমন ভয়ানক বিষয় মনে করেছো যা দুনিয়াদারদের সাধ্যে নেই। অথচ শরিয়তে অনেক প্রশস্ততা বা সুযোগ আছে। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৭৬]

## প্রথা-প্রচলন উচ্ছেদ করার শরয়িপদ্ধতি

প্রথা-প্রচলন দূর করার জন্য আমলের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কেননা অন্তর থেকে লিন্সা বের হয় না কিন্তু আমল পরিবর্তনের মাধ্যমে তা দূরীভূত করা মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২১৭

সম্ভব। এজন্য লিন্সা দূর করা তথা অন্তর থেকে এই রোগ দূর করার জন্য এমন করা [বৈধ ও অবৈধ সংশ্লিষ্ট সব বন্ধ করা] আল্লাহর কাছে অপারগতা হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রমাণ হাদিসশরিফ। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্ল-াম] একসময় তৈলাক্তপাত্রে নাবিজ [ফলের রসের তৈরি পুষ্টিকর পানীয়। যা মদ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার হতো] বানাতে নিম্নেধ করেন। এরপর বলেন-

# وَهَيَتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَانْبِذُوْا فِيْهَا وَالْجَتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ

"আমি তোমাদেরকে কিছু পাত্র থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তাতে নাবিজ বানাতে পারো। আর তোমরা সবধরনের নেশাদ্রব্য পরিহার করো।"

[মাজমাউল জাওয়ায়েদ লিল বায়হাকি: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪৬] অন্যহাদিসে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে,

# وَإِنَّ ظَرُفًا لا يَحِلُّ شَيًّا وَلا يُحَرِّمُهُ

"কেননা পাত্র কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম করতে পারে না।" পাত্র কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম করে না। এরপরও নিষেধ করেছিলেন যেনো যারা মদে অভ্যন্ত ছিলো তারা সামান্য নেশা অনুভব করতে না পারে। মানুষ আগে এসব পাত্রে মদ বানাতো। এজন্য মদ থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারবে না, গোনাহগার হবে। তাই পুরোপুরি বাঁচার পদ্ধতি হলো, এসব পাত্রে 'নাবিজ' বানানো পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। যখন মানুষ প্রকৃত মদ থেকে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হয়ে যায় এবং সামান্য নেশা বুঝে আসে তখন অনুমতি দেন। এমনিভাবে এসব প্রথার অবস্থা হলো, মানুষ এর বাহ্যবৈধতা দেখে গ্রহণ করে অথচ তার ভেতর নিহিত খারাপগুলো চিনতে পারে না। সুতরাং কিছুদিন পর্যন্ত মূলকাজটাই পুরোপুরি বন্ধ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। যাতে মূলকাজ বাকি থাকে এবং মন্দত্ত্ব দূর হয়ে যায়। যখন রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তখন আমরা তা ছাড়া অন্যচেষ্টা কেনো করি? তাছাড়া যখন একটি পদ্ধতি যুক্তির আলোকে উপকারী মনে হয় এবং শরিয়তের আলোকে তা প্রমাণিত হয় তখন তা উপেক্ষা করার কী প্রয়োজন?

[তালিমে রমজান: পৃষ্ঠা: ৩৭]

## সবপ্রথা একবারে বন্ধ করার ব্যাপারে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতামত

একব্যক্তি আমাকে বিয়ের প্রথাসমূহের ব্যাপারে বলে, একবারে সবপ্রথাকে নিষেধ করেন না। আমি বললাম, সেলাম সাহেব! যখন আমি একটি নিষেধ মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২১৮

করবো আর একটি নিষেধ করবো না তখন এই মন্দধারণা হবে যে সবপ্রথার ক্ষেত্রে উভয়টাই তো সমান। একটা কেনো নিষেধ করা হয়েছে, আরেকটা কেনো করা হয়নি। তাছাড়া বারবার নিষেধ করলে মনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে যে, এই লোক নিত্য নিত্য একটা বিষয় নিষেধ করে। আল্লাহ জানেন কোথায় গিয়ে ধরবেন। এজন্য সব একসঙ্গে নিষেধ করবো। তবে বাধ্য করবো সব একসঙ্গে ছেড়ে দিতে। তোমরা একে একে ছেড়ে দাও।

যদি কারো মধ্যে অনেক ক্রটি থাকে তাহলে প্রথমে সব একসঙ্গে বলে দাও। কিন্তু প্রথমে এক্টি ছাড়িয়ে দেবে, এরপর দ্বিতীয়টি, এরপর তৃতীয়টি ছাড়িয়ে দেবে।

# প্রথাবিরোধীরা আল্লাহর ওলি এবং প্রিয়বান্দা

অনেক মানুষ কুৎসা ও সমালোচনার ভয়ে প্রথাপালন করে। কিন্তু যার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার ভিত আছে সে প্রথা পরিহার করতে কারো কুৎসা ও সমালোচনার ভ্রুক্তেপ করবে না। ইমানিশক্তি ও সাহসিকতার কাছে কোনোকিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ ধর্মবিরোধিতার মুখে এমন ব্যক্তি প্রসংশারযোগ্য। আল্লাহর ওলি ও প্রিয়বান্দা। আল আকিলাতুল গাফিলাত: পৃষ্ঠা: ৩৪৭

প্রথাপূজারীরা অভিশাপের যোগ্য

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, ছয়জন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ, আমি ও ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে। তাদের মধ্যে একজন হলো, যারা মুর্থতাযুগের প্রথা চালু বা সতেজ করে।

অপর একহাদিসে রাসুল [সল্লাল্লান্থ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, তিনব্যক্তির ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বেশি ক্রোধ। তারমধ্যে একজন হলো, যে ইসলামের ছায়াতলে এসে জাহেলিযুগের কাজ করতে চায়। ওপর্যুক্ত অর্থে অসংখ হাদিস রয়েছে। এই ব্যাপারে তোমরা শরিয়তের বিরোধিতা করছো। আল্লাহর জন্য বিধর্মীদের প্রথা পরিহার করো।

[ইসলাহর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৬ ও আজলুল জাহিলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৮১]

সবমুসলিমের দায়িত্ত্ব

প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের দায়িত্ব হলো, এসব অনর্থক প্রথা-প্রচলন উচ্ছেদ করতে সাহস করা এবং প্রাণপণ চেষ্টা করা যেনো একটি প্রথাও অবশিষ্ট না থাকে। যেভাবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর যুগে বিয়ে সাদাসিধেভাবে হতো এখনো যেনো সেভাবে হয়। যারা এমন চেষ্টা করবে তারা অনেক সোয়াব পাবে।

হাদিসশরিফে এসেছে, যেব্যক্তি কোনো সুনুত মিটে যাওয়ার পর তা পুনর্জীবিত করবে সে একশো শহিদের সোয়াব পাবে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৮]

## নারীর প্রতি আহ্বান

নারীরা চাইলে সবপ্রথা শেষ হয়ে যাবে। তাদের প্রতি আহ্বান হলো, তারা পুরুষকে বাধা দেবে। তাদের বাধা দেয়া অনেক কার্যকরী। কারণ, প্রথা-প্রচলনের প্রতিষ্ঠা তাদের হাতে। যখন তারা নিজেরা বিরত থাকবে এবং পুরুষকে বাধা দেবে তাহলে আর কোনো কথা হবে না।

তাছাড়া তাদের চাল-চলন ও কথা সীমাহীন প্রভাব ফেলে। তাদের কথা অন্তরে ঢুকে যায়। এজন্য তারা চাইলে খুব দ্রুত বাধা দিতে পারে।

[আততাবলিব ও ওরাউল উয়ুব]



বিভিন্ন প্রথা

অধ্যায় ১৮ ৷



## প্রথম পরিচ্ছেদ

### নির্জনে বসানো এবং প্রসাধনী মাখানো

বিয়ের আগেই কনের ওপর এমন বিপদ চেপে বসে যে, তাকে কঠোর জেলে বন্দী করা হয়। যা আপনাদের পরিভাষায় বলা হয় নির্জনে বসা। আত্মীয়স্বজন ও বংশের মহিলারা একত্রিত হয়ে, মেয়েকে পৃথক স্থানে বসিয়ে রাখে। এই প্রথাটাও কিছু নবউদ্ভাবিত বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথমত তাকে আলাদা বসানো আবশ্যক মনে করা। চাই সে রাগ করুক। হাকিম জালেনুস [ইউনানিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ] ও বাকরাতিজ বলেন, এমন করলে সে অসুস্থ হয়ে যাবে। যাই হোক না কেনো ফরজ কাজ! ছাড়া যাবে না।

ঘরের এককোণে আটকে রাখা হয় যেখানে বাতাসও যায় না। সারাবাড়িতে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নিজের প্রয়োজনে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। একা একা পেশাব পায়খানায় যেতে পারে না। ফলে সে জাগতিকশাস্তি ভোগ করে।

বিপদ হলো, বন্দীশালায় নামাজ পর্যন্ত পড়তে পারে না। কেননা সে মুখে পানি চাইতে পারে না। আর বৃদ্ধামহিলাদের নিজেদেরই নামাজের গুরুত্ব নেই, তার কী খবর রাখবে? মরার সময় নামাজ মাফ নেই কিন্তু এই সময় তা কাজা করা হয়। যদি তার অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বংশের সবাই মুসলমানকে

কষ্ট দেয়ার গোনাহে অংশীদার হবে!

নারীরা লজ্জার পরীক্ষাও করে। তারা মেয়েকে সুরসুরি দেয়। যদি সে হেসে দেয় তাহলে নির্লজ্জ। আর যদি না হাসে তাহলে লজ্জাশীল। আপনি কি বলতে পারেন এসব গর্হিত বিষয় থাকার পরও এসব প্রথা জায়েজ হতে পারে?

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বাইরেও এই বিষয়টা যুক্তিবিরোধী। এখানে মানুষকে ইতরপ্রাণী বরং জড়ে পরিণত করা হয়। শুধু এইজন্য যদি কম খাওয়ার অভ্যাস না হয় তাহলে শৃশুরবাড়ি গিয়ে খাবে এবং টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হবে। যা লজ্জার ব্যাপার। অনেক জায়গায় দেখা যায়, উপবাস করতে করতে মেয়ে

्ञित्रश्च राय याय الْكُولُ وَلَا فُوَّةُ الْكَرِاللَّهِ यथन কেউ ধর্মের আনুগত্য পরিহার করে তথন বিবেকও লোপ পায়। বিয়ের বিশৃংখলা তথা প্রথা কতো উল্লেখ

করবো? যেকোনো প্রথা দেখতে পারো যা ধর্মপরিপন্থী তা যুক্তিবিরোধীও। হিকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৫৩ ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৪ ও আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮৫]

মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ২২২

#### গায়ে হলুদ<sup>®</sup>

যদি শারীরিক পরিচছনুতা ও কোমলতার জন্য গায়ে হলুদের প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। সাধারণভাবে কোনো প্রকার প্রথা-প্রচলনের মধ্যে না গিয়ে পর্দার সঙ্গে গায়ে মাখাও। ব্যস! শেষ হয়ে গেলো। এতো হৈ চৈ করার প্রয়োজন কি। ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৪]

#### সেলামি ও মালিদার ° প্রথা

মহিলারা বরদেখা এবং বর্ষাত্রীর তামাশা দেখা ফরজ ও বরকতের মনে করে।
মহিলাদের জন্য পরপুরুষকে নিজের শরীর দেখানো নাজায়েজ। তেমনিভাবে
বিনা প্রয়োজনে অপরিচিত পুরুষকে দেখা নিষিদ্ধ। ফেতনার সম্ভাবনা থাকায়।
বরকে যখন ঘরে ডাকা হয় তখন পর্দা পুরোপুরি নষ্ট হয়। তার কাছে অনেক
নির্লজ্জ কথা জিজ্জেস করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না তা পাপ ও
আত্যমর্যাদাহীনতার শামিল।

বরের ঘরে যাওয়ার সময় কোনো বাছ-বিচার বা হুঁশ থাকে না। অনেক কঠোর পর্দাপালনকারী নারীও সেজেগুজে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে করে, এখনতো তার লজ্জার সময়, সে কাউকে দেখবে না। ভালো বিপদের কথা! এটা কীভাবে বুঝলো সে দেখবে না? নানা প্রকৃতির ছেলে হয়। আজকালের অধিকাংশ ছেলেই মন্দপ্রকৃতির হয়। আর তারা যদি না-ই দেখলো তুমি তাকে কেনো দেখছো?

হাদিসশরিফে বলা হয়েছে, আল্লাহ অভিশাপ করেন যে দেখে এবং যাকে দেখে উভয়কে। মোটকথা সে সময় বর ও নারী সবাই গুনাহে মত্ত হয়।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬১-৬২ ও ৭১]

## জুতা লুকানো এবং হাসি-ঠাট্টা করা

বর যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন শালীরা তার জুতো লুকিয়ে রাখে। লুকানোর নামে কমপক্ষে একটাকা আদায় করে। বির্তমানে হাজার টাকা। শাবাশ! চুরিও করলো, পুরস্কারও পেলো। প্রথমত এমন অনর্থক কৌতুক করা যে, একটা জিনিস নিয়ে লুকিয়ে রাখলো। হাদিসে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত হাসি-অন্তরঙ্গতার বৈশিষ্ট্য। যা সঙ্কোচ দূর করে। একজন পরপুরুষের সঙ্গে এমন সম্পর্ক ও যোগাযোগপ্রতিষ্ঠা করা শরিয়তপরিপন্থী। এরপর

এখানে মূলউর্দুতে 'উবটন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ একপ্রকার সুগন্ধি প্রসাধন। আমাদের দেশে প্রচলিত কাঁচা হলুদের মতো, যা বর-কনের গায়ে মাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলন না থাকায় গায়ে হলুদ অর্থ করা হলো।

<sup>\*\*</sup> ঘি ও রুটির তৈরি একধরনের খাবার যা আমাদের দেশের শরবতের মতো বরকে খাওয়ানো হয়। মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ২২৩

পুরস্কারকে অধিকার মনে করা একপ্রকার চাপ প্রয়োগও সীমালজ্ঞন। অনেক স্থানে জুতা লুকানোর প্রথা নেই তবু টাকা তাদের অধিকার আছে। কেমন বাজে ব্যাপার! [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬১-৬২ ও ৭১]

#### কনের কোরআনখতমপ্রথা

প্রশ্ন: আমাদের এখানের একটি প্রথা হলো, মেয়েবিদায়ের সময় সবনারী মিলে মেয়েকে কোরআনশরিফ খতম করায়। যার বিবরণ হলো, যে শিক্ষিকা মেয়েকে কোরআনশরিফ পড়িয়েছিলেন তিনি থাকেন। মেয়ে বউ সেজে কোরআনশরিফ পড়া শুরু করে। ঘরে হৈ চৈ হতে থাকে। ছেলেপক্ষের দ্রুত বিদায় নেয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যতোক্ষণ মেয়ে খতম করবে না ততোক্ষণ পর্যন্ত মেয়ে বিদায় দেয়া হয় না। খতম করার প্রতিদানে নগদ অর্থ ও কাপড়ের সেট উপহার দেয়া হয়। বিষয়টাকে এতোটা আবশ্যক মনে করে যে, যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে তাকে অভিশাপ ও গালমন্দ করা হয়। তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। লোকটা খতম করতে দিলো না এবং তা নাজায়েজ বলে। এখন ওলামায়েকেরামের কাছে জিজ্ঞাসা হলো, মেয়ে বিদায় দেয়ার সময় কোরআনশরিফ খতম করার কোনো ভিত্তি আছে কী-না? এমন প্রথাভঙ্গকারী গোনাহগার হবে না-কি সোয়াবের অধিকারী হবে?

উত্তর: জ্ঞানীব্যক্তিদের বোঝার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, একটি অনাবশ্যক জিনিসকে আবশ্যক মনে করা বেদাত। তা পরিহারকারী বা বাধাপ্রদানকারীকে গালমন্দ করা বেদাত হওয়াকে শক্তভাবে প্রমাণ করে।

যারা ধর্মীয় জ্ঞান রাখেন না তাদের জন্য আরো যোগ করা যেতে পারে। একই কল্যাণ বিবেচনা করে যদি মেয়ের শৃশুরবাড়ির লোক নাইওরের সময় এই প্রথার উপর আমল করে, তারা আবশ্যক করে নেয় যে, বর্ষাত্রীর পর যতোক্ষণ না পুরো কোরআন খতম হবে ততোক্ষণ নাইওর পাঠানো হবে না। নাইওরের লোকরা কি তা পছন্দ করবে? যদি পছন্দ না করে তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? যদি কারো প্রকৃতিতে সুস্থতা ও সুবিচার থাকে তাহলে মানতে আপত্তি থাকবে। বাকি জড়পদার্থের কোনো চিকিৎসা নেই।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৪, প্রশ্ন-২৯৯]

## বর্যাত্রীর সবাইকে ভাড়া দেয়া

নিজের পক্ষ থেকে বর্যাত্রীর সবাইকে ভাড়া দেয়া হয় নিজের মাহাত্যা প্রকাশের জন্য। এমনিভাবে আগতব্যক্তিদের এটা মনে করা যে, ভাড়া দেয়া তার দায়িত্ব। এটা একপ্রকার চাপ প্রয়োগ বা জুলুম। লৌকিক ও জুলুম উভয় স্পষ্টত শরিয়তবিরোধী। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৭৬]

উপহারে চাপপ্রয়োগ হারাম। জানতে হবে, চাপপ্রয়োগের অর্থ কী? চাপপ্রয়োগের অর্থ কেবল মাথায় লাঠি মেরে কিছু আদায় করা নয় বরং এটাও চাপপ্রয়োগের শামিল যে, না দিলে দুর্নাম হবে। প্রহীতারা ঝগড়া করে আদায় করবে। আর বেচারা নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য দিয়ে দেয়। এর পুরোটাই হারাম। ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬৬]

#### টাকা নিয়ে বউকে নামতে দেয়া

यिम এটা উপহার হয় তাহলে خَيْرُ فِي النَّبُرُ উপহারের ব্যাপারে চাপপ্রয়োগ কাকে বলে? আর যিদ প্রতিদান হয় তাহলে প্রতিদানের মতো আদায় করা উচিত। তাকে বাধ্য করা প্রথাপূজা ছাড়া আর কিছুই না।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৭৬]

[আমাদের দেশে বাসর সাজানোর জন্য বরের ছোটোভাই-বোনেরা ভাবীর কাছ থেকে যা আদায় করে]

#### বউ কোলে করে নামানো

বিয়ের একটি প্রথা বউকে পালকি বা অন্যবাহন থেকে কোলে করে নামানো। সে নিজে নামে না, অন্যকেউ নামায়। হাডিডসার, কাঠি, মোটা ও হাতি সবাই কোলে চড়ে নামে। কখনো পড়েও যায়। ব্যথাও পায়। স্বামী বউকে নামায় তালে চড়ে নামে। কখনো পড়েও যায়। ব্যথাও পায়। স্বামী বউকে নামায় তালে চড়ে নামে। কখনো পড়েও যায়। ব্যথাও পায়। স্বামী বউকে নামায় তালের একটু লজ্জাও করে না। হজরত ফাতেমা রিদিয়াল্লাহ্ আনহা। এর বিয়েতে কি এসব অম্বীলতা হয়েছিলো? কখনো না। শাদি এমন পদ্ধতিতে করো যেমনটি রাসুলুল্লাহ্ সিল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] করেছেন। এটাই আল্লাহর ঘোষণার অর্থ—

# لَقَدُكَاتِ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তমআদর্শ।"
[সুরা: আহজাব, আয়াত:২১; আল ইতমাম লিনিয়ামাতিল ইসলাম: পৃষ্ঠা: ২৩০]
অনেক জায়গায় কনে বরকে কোলে নেয়। কেমন আতামর্যাদাহীনতার কথা!

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৪৮]

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বউয়ের পা ধোয়ানো

একটি প্রসিদ্ধপ্রথা হলো, বউয়ের পা ধুয়ে সারা ঘরে সে পানি ছিটানো।
'তাজকিরাতুল মউদুআত' প্রন্থে এসব বিষয়কে ভিত্তিহীন ও অনর্থক বলা হয়েছে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫২]

## নতুন বউয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লজ্জা পাওয়া

হজরত ফাতেমা [রিদিয়াল্লান্থ আনহা]-এর বিদায়ের পরের দিন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লান্থ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, সামান্য পানি আনাে! হজরত ফাতেমা [রিদিয়াল্লান্থ আনহা] নিজে উঠে গিয়ে পানিপাত্র নিয়ে আসেন। এর দারা বুঝে আসে, নতুন বউয়ের এতাে বেশি লজ্জা দেখানাে যে চলা-ফেরা করা, নিজের হাতে কােনাে কাজ করাকে দােষের মনে করা সুন্নতপরিপন্থী। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠাঃ ৪৫২ ও ইসলাহ্রর রুসুম: পৃষ্ঠাঃ ৯১]

#### নতুন বউয়ের জেলখানা

বিয়ের পর নতুন বউ আশ্চর্য প্রাণীতে পরিণত হয়। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ তাকে দেখতে আসে এবং আগত মানুষের ব্যাপারে তাকে জড়পদার্থে পরিণত করে। তার দৃষ্টি থাকে না, ফলে সে কিছু দেখে না। তার ভাষা থাকে না, ফলে সে কিছু বলতে পারে না। টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অন্যরা হাত ধরে নিয়ে যায়। মুখে হাত দিয়ে রাখে। বরং হাতের ওপর মুখ রাখে। কেননা নতুন বউ উভয় হাঁটুর ওপর হাত রেখে হাতের ওপর মুখ রাখে। তখন সে মানুষের কাছে মৃতজীবে পরিণত হয়। বয়স্করা যেভাবে রাখে সেভাবে থাকতে হুয়। এসব কুসংক্ষার কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভালো বলবে? সে বন্দীশালায় নামাজ একদম নাজায়েজ। তেলওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের তো নামই নেই। সবকাজ হবে কিন্তু নামাজের সময় হলে তা লজ্জার বিষয় হয়ে যায়। তা কীভাবে পড়বে? যদি কোনো নতুন বউ নামাজের কথা বলে ওজুর পানি চায় তাহলে বৃদ্ধা মহিলারা হৈ চৈ করতে থাকে এবং তার পেছনে লেগে যায়। বলে, আফসোস! এমন যুগ এসে গেলো, যখন নতুন বউয়ের চক্ষুলজ্জাও নেই!

[আততাবলিগ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৭৮]

যদি কখনো সে নিজে পানি চেয়েও বসে তখন চারপাশে হৈ চৈ পড়ে যায়– হায় হায় কেমন নির্লজ্জতার সময় এসে গেলো! [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৫৪]

#### মুখ দেখানো

বউকে নামানোর পর ঘরে বসানো হয়। এরপর মুখ খোলা হয়। সর্বপ্রথম শ্বাশুরি বা বংশের বড়োনারীরা বউয়ের মুখ দেখে। মুখের সামান্য অংশ দেখানো হয়। এমনভাবে মুখ দেখে যে পাশে যারা জড়ো হয় তারা কখনো দেখতে পারে না। উদ্দেশ্য তা আবশ্যক মনে করা। যা স্পষ্টত শরিয়তের সীমালজ্ঞন। এটা বুঝে আসে না যে, তাকে কেনো মুখে হাত দিয়ে রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়? কেউ যদি এমন না করে তাহলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বংশের মধ্যে সে নির্লজ্জ ও বেহায়া খ্যাতি পায় এবং এতো আশ্চর্য হয় যেমন কোনো বিধর্মী মুসলমান হলো এরপর জিজ্ঞেস করলো- এটা সীমালজ্ঞান হলো কী-না? এমন লজ্জায় লজ্জায় অধিকাংশ নতুন বউ নামাজ কাজা করে। সঙ্গের লোকজন নামাজ পড়িয়ে দেয় তাহলে ভালো নয়তো নারী আইনে এই অনুমতি নেই- সে নিজে উঠে গিয়ে অথবা কাউকে বলে কয়ে নামাজের ব্যবস্থা করে নেবে। তার চলা-ফেরা করা, কথা বলা, শরীর চুলকানো, হাই আসলে বা শরীর ম্যাজ ম্যাজ করলে হাই তোলা, শরীর মোচরানো, ঘুম আসলে ত্তমে পড়া, প্রশ্রাব-পায়খানার বেগ হলে তাদের তা জানানো পর্যন্ত নারীদের নীতিতে হারাম বরং কুফরির শামিল। আল্লাহই ভালোজানেন, সে কি পাপ করেছিলো যে তাকে কঠোর জেলখানায় विन कर्ता হলো। এরপর সব মহিলা মুখ দেখে। কোনো কোনো শহরে এই নির্লজ্জতাও আছে যে, পুরুষও নতুন বউয়ের মুখ দেখে। আসতাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ! [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮০]

## চতুর্থিউৎসব

বউ আসার আগের দিন তার একজন আত্মীয় দুই-চারটা গাড়ি এবং কিছু মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আসে। এই আসার নাম চতুর্থিউৎসব। এটাও অনর্থক বিষয়কে আবশ্যক করার শামিল। তাছাড়াও এই প্রথা হিন্দুদের থেকে নেয়া। হাদিসের বর্ণনা করিন ভিন্ন ভিন্

চতুর্থিউৎসবে বউয়ের ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় যাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ তাদেরকেও ডাকা হয়। তারা বউয়ের সঙ্গে পৃথকস্থানে একান্ত সাক্ষাৎ করে। অধিকাংশ সময় শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ। কিন্তু তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যে, বিয়ে বৈধ এমন পুরুষর সঙ্গে একান্তে বসা বিশেষ করে সেজে-গুজে কতোটা গোনাহ ও অসম্মানের কথা। (ইসলাহুর রুসুম, পৃষ্ঠা: ৮০)

### দেওর শব্দ ব্যবহর করা ঠিক নয়

আমাদের সমাজে দেওর [দেবর] শব্দব্যবহার করা হয় যা খুবই খারাপ। হিন্দুরা ওর বলে স্বামীকে। দে শব্দের অর্থ দ্বিতীয়। সুতরাং দেওর অর্থ দ্বিতীয় স্বামী। অনেক মূর্থলোক দেওরকে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত মনে করে। এজন্য এই শব্দ পরিবর্তন করা উচিত। এমনিভাবে আমার কাছে শালা শব্দটি অনেক খারাপ মনে হয়। [মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ১৩৪]

#### প্রত্যেক ঘর থেকে শস্য মিষ্টি ও কাপড় দেয়া

বিয়ের পর দুই বছর পর্যন্ত বউ বিদায়ের সময় কিছু মিষ্টি ও কাপড় ইত্যাদি উভয় পক্ষ থেকে বউয়ের সঙ্গে যারা আসে তাদেরকে দেয়া হয়। আত্মীয়দের বিভিন্ন বাড়িতে অনেক দাওয়াত পড়ে কিন্তু সব হলো জরিমানার দাওয়াত। হয়তো দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য। অথবা সুখ্যাতি ও সুনামের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়। এরপর এ ব্যাপারে প্রতিদান ও সমতার পুরোপুরি হিসেব করা হয়। অনেক সময় নিজে চেয়ে অভিযোগ করে দাওয়াত খায়। সেখান থেকে কিছু সমজাতীয় জিনিস য়েমন, শাকপাতা, চাল, আটা, ময়দা ইত্যাদি পাঠানো হয়। বর-কনেকে কাপড় দেয়া হয় এবং এটা এতোটা আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় মনে করা হয় য়ে, সুদে ঋণ পর্যন্ত নেয়। তবুও তা য়েনো কাজা না হয়। কিছুদিন অভ্যর্থনা ও অভিবাদন থাকে। এরপর কেউ জিজ্ঞেসও করে না ভাই আপনি কে? সবাই কথায় খুশি করে। মিথ্যা অন্তরঙ্গ মানুষ পৃথক হয়ে গেলো এখন শাস্তি ভোগ করো। জামাই-বউয়ের জন্য য়ে পরিমাণ অর্থ অনর্থক খরচ করেছে তা দিয়ে যদি কোনো সম্পদ ক্রয় করা হতো বা ব্যবসা গুরু করতো তাহলে কি পরিমান লাভ হতো। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠা: ৮৪]

## আপনি যা নিষেধ করেন তা অন্যরা নিষেধ করে না!

একব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি যেসব প্রথা নিষেধ করেন তা অন্যরা কেনো নিষেধ করে না? আমি তাকে বলি, এই প্রশ্ন তুমি আমাকে যেমন করেছো অন্যলোকদের কেনো করো না? আপনারা যেপ্রথা নিষেধ করেন না তা অমুকব্যক্তি কেনো নিষেধ করে? তার যদি জানার প্রয়োজন হয় এবং তোমার সন্দেহ থাকে তাহলে তুমি যেমন আমাকে প্রশ্ন করেছো তার উপরও প্রশ্ন হয়। আশ্চর্য কথা!

মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি তো একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু অমুক ব্যক্তি [আমি] অংশ নেয়নি। কারণ কী? হজরত উত্তর দেন, আমি আমল করেছি ফতোয়ার ওপর এবং তিনি আমল করেছেন খোদাভীতির ওপর। তিনি বিনয়ী উত্তর দিয়েছেন। একই রকম প্রশ্ন মাওলানা মাহমুদ হাসানকে করা হলে তিনিও বিজ্ঞতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে তিনি যতোটা জানেন আমি ততোটা জানি না। তিনি বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল ইফাজাত: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৮]

অধ্যায় ৷ ১৯ ৷

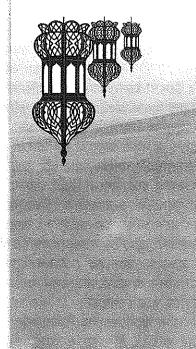

সুনুতপদ্ধতির বিয়ে

ইসলামিশরিয়ত বিয়েকে সুনুত ঘোষণা করেছে। প্রথাকে তার অংশ করেনি। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লান্থ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] এই আয়োজন করে দেখিয়েছেন। কোরআনশ্রিফে বর্ণিত হয়েছে–

لقَدْ كَارِ لَكُهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তমআদর্শ।"

[সুরা: আহজাব, আয়াত:২১]
আদর্শ ও নমুনা প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, তা দেখে অন্যজিনিস তৈরি করা হবে।
ম্মরণ রেখো! আল্লাহতায়ালা বিধান অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ণাঙ্গ বিধান। তার বাস্ত
ব দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ছ আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে। এখন
যদি তোমার আমল আদর্শ ও নমুনা অনুযায়ী হয় তাহলে ঠিক, নয়তো ভুল।
তোমার নামাজ যদি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ছ আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর নিয়ম
অনুযায়ী হয় তাহলে তা নামাজ হবে, নয়তো কিছুই হবে না।

এমনিভাবে একই কথা লেনদেন ও সামাজিক আচরণের ব্যাপারে। আল্লাহ আমাদের কাছে ফেরেশতাকে নবি করে পাঠাননি। তার রহস্য হলো, যদি ফেরেশতা নবি হয়ে আসতো তাহলে সে আমাদের জন্য আদর্শ হতো না। তার না খাওয়ার প্রয়োজন হতো না কাপড়ের প্রয়োজন হতো, না, বিয়ে-শাদির প্রয়োজন না সামাজিক লেনদেন ও আচরণের। এসব বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে সে কেবল আমাদেরকে পড়ে পড়ে শেখাতো।

আল্লাহ তা করেননি। তিনি আমাদের সমগোত্রীয় নবি পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের মতো পানাহার করেন। স্ত্রী-কন্যা ও আত্মীয়তা রাখেন। সামাজিক জীবন ও সামাজিকতায় অভ্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে গ্রন্থে বিধান থাকে এবং নবি নিজে তা আমল করে দেখান। এতে করে উন্মতের জন্য আমল করতে সহজ হয়। মানুষ জীবনে যা কিছুর মুখোমুখি হয় তিনিও তার মুখোমুখি হন। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামা-এর স্ত্রীছিলো। নিজের সন্তানদের বিয়ে দিয়েছেন। এখন দেখো! আমাদের কোন কাজ আদর্শ অনুযায়ী হচ্ছেং কোনো খুশির অনুষ্ঠান হলে আমরা ভেবেই দেখি না রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] এর কর্মপদ্ধতি কী।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫০-৪৫৬]

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে ও কন্যাদান

বিয়ের সময় রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] একজন সাহাবিকে বলেন, যাকে সামনে পাও তাকেই ডেকে আনো। না আগে থেকে কোনো আয়োজন ছিলো, না পরে কোনো জমায়েত হয়েছে। কোনো বিশেষ আয়োজনও হয়নি। অথচো রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ইচ্ছা করলে আকাশের ফেরেশতাকে ডেকে আনতে পারতেন। তিনি শুধু কয়েকজন মানুষকে ডাকেন। যাদের মধ্যে হজরত তালহা, হজরত আনাস, হজরত জোবায়েরসহ আরো দুই একজন সাহাবায়েকেরাম রিদিয়াল্লাহু আনহুম] উপস্থিত ছিলেন। শুনে আশুর্য হবে, হজরত আলি রিদিয়াল্লাহু আনহু। উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনপস্থিতিতে ক্রিন্স বিয়ে পড়ান। হজরত আলি রিদিয়াল্লাহু

না। তাঁর অনুপস্থিতিতে الْمُكُنَّقُ (ঝুলন্ত) বিয়ে পড়ান। হজরত আলি (রিদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে খবর পৌছলে তিনি গ্রহণ করে নেন।

এখন শুনো কন্যাদানের কথা। বিয়ের পর উন্মেআয়মানকে বলেন ফাতেমাকে পৌছে দিতে। তিনি বোরকা চাদর পরিয়ে হাত ধরে তাঁকে পৌছে দেন। অর্থাৎ ফাতেমা [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-কে উন্মেআয়মান [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর সঙ্গে হজরত আলি [রিদিয়াল্লাই আনহা]-এর কাছে পৌছে দেন। না ছিলো পালকি না রথ, না দামি বর্যাত্রী; পায়ে হেঁটেই যান তাঁরা।

তিনি উম্মতের জন্য দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন- কী করতে হবে। এসর কথা কি শুধুই গল্প না আমাদেরকে শেখানোর জন্য করা হয়েছে?

বন্ধুগণ! এই ছিলো উভয়জগতের বাদশাহের কন্যাদান। যেখানে না ছিলো ধুমধাম, না ছিলো পালকির বাহন, আর না হয়েছে কোনো হৈ চৈ, না এসেছে বর্ষাত্রী। নিজের মর্যাদা রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর মর্যাদার চেয়ে বেশি ভেবো না।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৪৮ ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯১]

## কন্যাবিদায়ের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ

বর্তমানে মেয়ে বিদায়ের সময় পিতা খেয়ালই করে না সময় উপযুক্ত কী-না। যখন খুশি বর্যাত্রীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। রাস্তায় ডাকাত পড়ুক না কেনো কোনো হুঁশ নেই। ছেলেপক্ষের খেয়াল করার কী প্রয়োজন? কিন্তু মেয়ের পিতার বুঝে-শুনে মেয়ে বিদায় দেয়া উচিত।

অধিকাংশ সময় আসরের সময় বর্ষাত্রী বিদায় নেয়। আর মেয়ের বাবা-মায়ের ওপর অভিশাপ নামে যে, তারা সেই সময় বিদায় দেয়। যেনো এখন আমাদের এ জিনিস আর প্রয়োজন নেই। নয়তো তার নিরাপত্তার কথা আগের চেয়ে বেশি ভাবা প্রয়োজন। কেননা আল্লাহই ভালো জানে সাজ-সজ্জার অবস্থায় কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। যখন মানুষ ধর্ম পরিহার করে তখন তাদের জ্ঞানও লোপ পায়।[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৬৭-৩৬৮]

#### বিয়ে সবচেয়ে সহজকাজ

শরিয়ত বিয়ের ব্যাপারে কতো সহজতা ও আরামের শিক্ষা দিয়েছে। বিপরীতে যা উদ্ভাবন করেছি তাতে কতো সমস্যা। বিয়ে যতোটা সংক্ষিপ্ত অন্যকিছু এতোটা সংক্ষিপ্ত নয়। সবকিছুতে পয়সা লাগে কিন্তু বিয়েতে একপয়সাও খরচ হয় না। মানুষের থাকার ঘর লাগে তাতে পয়সা লাগে। খাওয়া-পরার জন্য পয়সা লাগে। কিন্তু বিয়েতে একপয়সাও লাগে না। কেননা বিয়ের রোকন [মূল স্কম্ভ] হলো, ্র্ট্রা বা প্রস্তাব ও فَرَوْلَ বা প্রস্তাব ও بَرُوْلَ বা প্রহণ। মুখে শুধু দু'টি শব্দ বললে হয় তাতে কী-ই বা খরচ হয়!

যদি বলো বিয়েতে কীভাবে খরচ লাগে না? খোরমা বিলি করা হয়। মহরের টাকা লাগে। তার উত্তর হলো, খোরমা ছিটানো ওয়াজিব নয়। আর মহর অধিকাংশ সময় বাকি থাকে। বিয়ের মূল বিষয় আক্দ [কবুল বলা]। বিয়ের 'আক্দ' করতে একপয়সাও লাগে না। থাকলো ওলিমা। তা-ও সুন্নত, ওয়াজিব বা ফরজ নয়। সেটাও হয় বিয়ের পর। আগে ওলিমা [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] সুন্নত ছিলো। এখন আমরা তা ওয়াজিব ধরে নিয়েছি। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ওলিমা প্রথাগত। শুধু অহমিকা প্রকাশের জন্য করা হয়। সম্পূর্ণ অর্থটাই অপচয়। ভাবলে দেখা যাবে, আমাদের অধিকাংশ অর্থ অহমিকা প্রকাশের পছনে ব্যয় হয়।

[আল ইতমাম লিনিয়ামাতিল ইসলাম মুলহাকায়ে মাহাসিনে ইসলাম: পৃষ্ঠা: ২২৪]

### বিয়ে-শাদি সাদাসিধে হওয়াই কাম্য

হাদিসে প্রমাণিত, বিয়ে অত্যন্ত সাদাসিধে বিষয়। কিছু বর্ণনায় এসেছে, যখন হজরত ফাতেমা [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে হয় তখন হজরত আলি [রিদিয়াল্লাহু আনহু] মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বিয়ে পড়িয়ে বলেন, 'এই তি বিষ পান তখন বলেন, 'আমি গ্রহণ করলাম'। কেমন সাদাসিধে বিয়ে, বর উপস্থিত নেই। কারণ হিসেবে অনেকে বলেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে কী-ই বা ছিলো। দরিদ্র অবস্থার মধ্যে ছিলেন। যাকে হজরত জিবরাইল

[আলাইলিস সালাম] পাহারা দেন। যদি তিনি চাইতেন তাহলে জানাত থেকে

ফেরেশতারা উপহার-কাপড় নিয়ে আসতো। রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

সাল্লাম]-এর মর্যাদা সম্পর্কে কী জিজেন করবে? আল্লাহর ওলিদের আশ্চর্য শান ও মর্যাদা। তাদের চাওয়াই ফেরানো হয় না। আর রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকতো? কখনোই না।

[আল আকিলাতুল গাফিলাত: পৃষ্ঠা: ৩৪৬]

## বিয়ের সহজ ও সাধারণ পদ্ধতি

বাগদানের জন্য মৌখিক অঙ্গীকার যথেষ্ট। না হৈ চৈ-এর দরকার আছে না পোশাকের, না স্মারকের, না শিরনির। যখন ছেলে-মেয়ে উভয়ে উপযুক্ত হয়ে যায় তখন মৌখিকভাবে বা চিঠির মাধ্যমে কোনো সময় নির্ধারণ করে বরকে ডাকা হবে। তার একজন অভিভাবক এবং তার একজন সেবক সঙ্গে আসবে। কোনো মেকআপ ও প্রসাধনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই বর্যাত্রীর। উপস্থিত বিয়ের সময়। কিংবা দুই একজন মেহমান রেখে মেয়ে বিদায় দেবে। নিজের সাধ্য অনুযায়ী যতোটুকু প্রয়োজনীয় ও উপকারী জিনিস উপহার দেয়ার ইচ্ছা থাকে তা ঘোষণা ছাড়া তার বাড়ি পৌছে দেবে অথবা নিজের ঘরে তাকে বুঝিয়ে দেবে। না শ্বশুরবাড়ির পোশাকের প্রয়োজন, না চতুর্থিবহরের দরকার আছে। যখন ইচ্ছা মেয়েপক্ষ দাওয়াত দেবে। যখন সুযোগ হবে ছেলেপক্ষ ডাকবে। যদি সুযোগ হয় তাহলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অভাবী মানুষ কিছু দান করবে। কোনো কাজ করার জন্য ঋণ করবে না। ওলিমা বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] সুনুত। তা-ও শুধু আল্লাহর জন্য করবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে। অহমিকার সঙ্গে সুখ্যাতির জন্য করবে না। নয়তো এমন ওলিমা নাজায়েজ। शिंक्ति अभन अनिभारक निकृष्टिशाना वना श्राह । अभन अनिभा कर्ता अवर অংশগ্রহণ করা কোনোটাই জায়েজ নেই। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৮]

সহজ ও সাধারণ বিয়ের উত্তমদৃষ্টান্ত

মিয়া মোহাম্মদ মাজহার [হজরত থানভির সবচেয়ে ছোটোভাই]-এর বিয়ে সম্পূর্ণ সাধারণভাবে হয়েছিলো। শুধু একটি গরুর গাড়ি ছিলো, যাতে মাজহার ও মৌলভি সাব্বির ছিলো; সে তখনো ছোটো ছিলো। তাকে নেয়া হয়েছিলো হয়তো ঘরে আসা-যাওয়া এবং কোনো কথা বলার জন্য প্রয়োজন হবে। সেখানে গিয়ে জানা গেলো, সেখানেও কোনো ধুমধাম নেই। শুধু বিশেষ বিশেষ আপনজনদের ডাকা হয়েছে। যাদের সংখ্যা ছয়-সাতজনের বেশি হবে না। এদেরও বংশ ও গোষ্ঠী ছিলো। কিন্তু তারা শুধু এজন্য ক্ষুব্ধ ছিলো যে, কোনো প্রথা পালন করা হয়নি। বিষয়টা যখন আমি জানতে পারি তখন মেয়েপক্ষকে বলি— স্পষ্ট বলে দাও, যদি মনে চায় তাহলে অংশগ্রহণ করবে নয়তো ঘরে বসে থাকো। আমাদের শরিক করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা দাওয়াতই

কবুল করেনি। কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা শুনে সবাই ঠিক হয়ে যায়। হাত ধুন্ধে দস্তরখানে বসে পড়ে। পরে জানা গেছে, মেয়ের মা সাধারণভাবে বিয়ে হওয়াতে খুব কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেছে। যদি বেশি হৈ চৈ হতো তাহলে তার কাছে একটি সোনার হার ছিলো তা-ও থাকতো না। ঋণ করতে হতো।

এই মেয়ের মা আমার বড়োঘরের [১ম স্ত্রীর] আপন খালা হতো। এজন্য আমি তাঁকে সামাজিক খালা হিসেবে ডাকতাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, মেয়েকে কখন বিদায় দেবেন? তিনি বলেন, এসব কাজ তাড়াহুড়োয় হয় না। তাড়াহুড়ো করলে কিছু খাবেও না, কিছুক্ষণ থাকবেও না।

আমি বলি, খাবার তৈরি করে সঙ্গে দিয়ে দেবেন যেখানে ক্ষুদা লাগে খেয়ে নেবে। অবস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই। যখন তিনি পুনরায় তার মত পেশ করলেন তখন আমি বলি, আচ্ছা আপনি যখন কন্যাদান করবেন তখন আমি চলে যাবো। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি দেরি করে মেয়ে বিদায় দেন তাহলে রাস্ত ায় জোহরের সময় হবে। আমি আমার দায়িত্বে মেয়েকে নামাজ কাজা করতে দেবো। তখন তাকে গাড়ি থেকে নামতে হবে। আপনারা বুঝেন, মেয়ে নতুন বউ সেজে থাকবে। উড়না চাদর পরে থাকে। আতর, তেল, সুগন্ধি মেখে থাকবে। এটা জানা কথা, বাবলা ইত্যাদি গাছে ভূত-পেতনি থাকে যদি কোনো পেতনির আচড় লাগে তাহলে আমার কোনো দায় থাকবে না। কথাটা মহিলাদের রুচি অনুযায়ী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝে আসে। বলতে থাকে, নী ভাই, আমি বাধা দিচ্ছি না। আপনার মন চাইলে যেতে পারেন। আমি বলি, ফজর নামাজের পর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবো। তিনি রাজি হন।

### টাকা বিতরণ করা

যখন সকাল হলো, বিদায়ের সময় তাদের একটা প্রথা ছিলো টাকা বিতরণ করা'। কন্যাদানের সময় প্রামে কিছু টাকা বিতরণ করা হয়। আমি বলি, কিছু টাকা অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করো। কিছু টাকা মসজিদের দাও। যাতে মানুষ কৃপণতার সন্দেহ না করে।

এই বিয়ে সম্পর্কে শুনেছি, মানুষ পরে বলতো - বিয়েতো তাকেই বলা হয় যা অন্তরে সতেজতা সৃষ্টি করে, প্রশস্ততা সৃষ্টি করে; মনের দুয়ার খুলে দেয়। দুনিয়াদার মানুষই এই কথা বলেছে। সত্যিই শরিয়তের আমল করলে অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। [আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়ায়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬০]

# হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দায়িত্বে বিয়ে

আমি একবিয়েতে মুরবির হয়ে যাই। প্রথম থেকে কথা ছিলো কোনো প্রথাপালন করা যাবে না। আসরের পর বিয়ে হয়ে গেলো। মাগরিবের খাবার আসলো। নাপিতও হ্লাত ধুয়ে অপেক্ষায় থাকলো– তারও কিছু মিলবে। কিন্তু কিছু পেলো না। খাওয়ার পর অপেক্ষায় থাকলো। শেষে আমার সামনে একটি থালা রেখে বললো, হজরত আমাদের প্রাপ্য দিন। আমি বললাম, কেমন প্রাপ্য? আইনত প্রাপ্য না-কি প্রথাগত প্রাপ্য? তুমি তোমার মালিককে বলো, তিনি কেনো সব প্রথা বন্ধের কথা মেনে নিয়েছিলেন?

তখন একজন মৌলভি সাহেব খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এটা প্রথাগত প্রাপ্য নয় বরং সেবার প্রাপ্য। সেবকদের দেয়া ভালোকথা।

আমি তার উত্তরে উচ্চকণ্ঠে বিল্লাম, সেবার প্রাপ্য নিজের সেবককে দেয়া হয় না-কি দুনিয়ার সব সেবককে দেয়া হয়? আমার নাপিত আমার সেবা করে। আমি তাকে কিছু দিলে সেটা তার প্রাপ্য। অন্যের সেবক আমার ওপর কী প্রাপ্য রাখে? আমার বিবরণে মৌলভি সাহেবের চোখ খুলে যায়।

সকালবেলা খরচের তালিকা সম্পর্কে আলোচনা হলো। প্রথাপূজারীদের একটি তালিকা হয় যাতে তাদের সেবকদের প্রদেয় সম্পর্কে লেখা থাকে। কিন্তু তাদের কারো সাহস ছিলো না আমার সামনে তা পেশ করবে। আমার একজন বন্ধু ছিলো, তারা তার মাধ্যমে উপস্থাপন করে। সে আমাকে বলে, এ ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কী? আমি বলি, সেদিন রাতের সিদ্ধান্তই বহাল আছে।

তারা তালিকা পেশ করে। নাপিত দিয়ে কাজ তারা করিয়েছে, ভাস্তি দিয়ে তারা পানি ভরিয়েছে আর মজুরি দেবো আমরা?

মেহমান দিয়ে মজুরি দেওয়ানো কেমন হীনমন্যতার কথা। প্রথার পেছনে পরে বিবেক হারিয়েছে। এখন আত্মমর্যাদা লোপ পাচ্ছে।

কন্যাদানের সময় হলে মেয়েপক্ষ দাবি করে, পালকি বা গরুর গাড়ি আনতে হবে। পালকি বা বাহন ছাড়া কন্যাদান হবে না। আমি বলি, এমন কন্যাদান আমরা চাই না। সাথীরা জিজ্ঞেস করলো, সিদ্ধান্ত কী? আমি বললাম, এটাই সিদ্ধান্ত। কেননা বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি, তোমরা নিজেরাই বউ নিয়ে আমাদের পিছে পিছে আসবে। তখন সোজা হয়ে যায়।

এরপর বলে উপহর নেয়ার জন্য ঠেলাগাড়ি আনতে হবে। আমি বলি, আমরা উপহার নেই না। শেষপর্যন্ত ঠেলাগাড়িও তারা আনে। মহিলারা আমাদের সঙ্গে মল্ল করতে থাকে। তারা মজলুম বা অপারগ ছিলো। কিন্তু জালেমের কথা শুনে থমকে যায়। এমন বরকতময় বিয়ে হয় যে, উভয়পক্ষের বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু এক পয়সাও খরচ হয় না। হাদিসের ভাষ্যমতে, বরকতময় বিয়ে যাতে সবচেয়ে খরচ কম হয়।

ব্রের আরেক ভাইয়ের বিয়ে প্রথা-প্রচলন মতে হয়। সে ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। আমি বলি, একবিয়ে করে ঋণগ্রস্থ হয়েছে। আরেকটি করলে শেষ হয়ে যাবে। ঋণগ্রস্থের স্ত্রীর মল্ল ছিলো, তার মা-বাবা ও শ্বস্তর-শ্বান্তরির চেষ্টা ছিলো। তার কি দোষ? রুটি কম পড়লে তো আমাদের ছোটো হতে হবে।

আল ইতমাম লিনিয়ামাতিল ইসলাম মুলহাকায়ে মাহাসিনে ইসলাম: পৃষ্ঠা: ২২৮]

### আমার মেয়ে হলে যেভাবে বিয়ে দিতাম

যদি এমন সুযোগ আসতো তাহলে আমার খেয়াল হলো, আমি বিয়ের জন্য বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করতাম না। সফরে এতো টাকা নষ্ট করতাম না। ছেলেপক্ষকে লিখতাম— ছেলে, তার একজন মুরব্বি ও তার সেবক সব মিলে চার-পাঁচজন এখানে চলে এসো। এই বাড়িতে অথবা এর চেয়ে ভালো প্রশস্ত একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে তাদেরকে রাখতাম। মেয়েকে ঘরের কাপড় পরাতাম এবং ছেলেকে বাধ্য করতাম নিজ পোশাকে আসতে। বিয়ের অনুষ্ঠানে কাউকে বিশেষভাবে ডাকতাম না। মহল্লার মসজিদে সবাইকে নামাজ পড়তে নিয়ে যেতাম। নামাজের পর বলতাম, সবাই কিছুক্ষণ থাকুন। ঘোষণা ও সাক্ষ্যর জন্য এতোটুকু জমায়েত যথেষ্ট। নিজে অথবা অন্যকোনো আলেমের মাধ্যমে বিয়ে পড়িয়ে দিতাম। এক দুই টাকার খোরমা ছিটাতাম। এতে মসজিদে বিয়ে পড়ানোর সুনুতও আমল হয়ে যাবে।

সেখান থেকে বাড়ি ফিরে তখনই অথবা যখন উপযুক্ত সময়, মেয়েকে উপহার ছাড়া ভাড়াবাড়িতে বিদায় দিতাম। একজন বিশ্বস্ত সেবিকা সঙ্গে দিয়ে দিতাম। দিতীয়দিন ভাড়াবাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতাম। এক-দুইদিন রেখে এরপর আবার ভাড়াবাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম। যখন দেখতাম ছেলে-মেয়ে অন্ত রঙ্গ হয়ে গেছে তখন ছেলের সঙ্গে তার গ্রামে পাঠিয়ে দিতাম।

উপহার হিসেবে পাঁচটি পোশাক, পঞ্চাশ টাকার অলঙ্কার এবং পাঁচশো টাকার স্থাবর সম্পদ দিতাম। বাসনপত্র, লোটা, বাটি, খাট ও তোষক কিছুই দিতাম না। বর-কনের আত্মীয়দেরকে একটি কাপড়ের টুকরোও দিতাম। সারা জীবন বিভিন্ন সময়ে আমার যখন যা মন চাইতো তখন মেয়ে-জামাইকে তা দিতাম। আত্মীয়স্জন ও প্রচলন অনুযায়ী নয়। স্থাবর সম্পদ তাদের গ্রামে হলে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আর আমাদের গ্রামে হলে নিজে তার দেখা-শোনা করতাম। তার থেকে যে উপার্জন হতো তা ছয় মাস বা বছর শেষে হিসাব বুঝিয়ে করতাম।

তবে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি না। আমি শপথ করে বলি, আমি জোরও দিতে চাই না, বাধা দেয়াও পছন্দ করি না। শুধু নিজের খেয়াল প্রকাশ করলাম। অন্যকে বাধ্য বা বাধা দেবো না। যদি কোনো ব্যক্তি বৈধতার সীমার মধ্যে থেকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী করে তাহলে খারাপ মনে করো না। কাউকে পাপী বলো না। শরিয়তের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার উপযুক্ত মনে করো না।



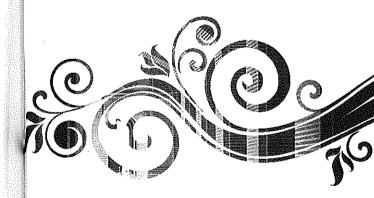

ज्यशास (२० (

কন্যাদানের পর

#### অলঙ্কার, মেকআপ ও সাজ-সজ্জার শর্য়িবিধান

একটি বিষয় নিরীক্ষার প্রয়োজন। যদি কোনো ব্যক্তি সৌন্দর্যের জন্য কোনো কিছু ব্যবহার করে যেমন, উত্তমপোশাক; তাহলে তা জায়েজ হবে কী-না? উত্তর হলো, জায়েজ। কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। যাতে দান্তিকরা সুযোগ পেয়ে যায়। বরং এখানে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। যা আমি কোরআন-হাদিস থেকে বুঝেছি।

তাহলো, উত্তমপোশাক যদি নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য অথবা অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা কারো সম্মানে পরিধান করে তাহলে জায়েজ। উত্তমপোশাক এই নিয়তে পরা হারাম যে, এতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে। অন্যের চোখে বড়ো হওয়া যাবে। মোটকথা পোশাক ইত্যাদির চারটি স্তর। এক. প্রয়োজনঃ দুই. আরামপ্রদঃ তিন. সৌন্দর্য। এই তিনটি স্তর নির্দোষ। বরং প্রথম স্তর ওয়াজিব এবং চার. প্রদর্শন— যা হারাম। এই স্তর বিন্যাস ও বিধান পোশাকের সঙ্গে বিশেষিত নয়। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে এই স্তর রয়েছে। এক. প্রয়োজনঃ দুই. আরামপ্রদঃ তিন. সৌন্দর্য এবং চার. প্রদর্শন। শেষকথা অন্যের চোখে অবস্থান বাড়ানোর জন্য সাজ-সজ্জা করা হারাম। বস্তুত মৌলিকভাবে সাজ-সজ্জা করা হারাম নয়। আত্তাবলিগঃ পৃষ্ঠাঃ ২৬ ও ৬৯ এবং ওয়াজু নিয়ামুল মারগুবাহ]

- **১.** প্রয়োজনেরও স্তর রয়েছে। **এক.** যা ছাড়া কাজ চলে না। এটা শুধু নির্দোষ নয় বরং ওয়াজিব।
- ২. অনেক বিষয় ছাড়া কাজ চলে। কিন্তু তা হলে আরাম হয়। না হলে কষ্ট হবে তবে কাজ হয়ে যাবে। এমন জিনিসগ্রহণ করা জায়েজ।
- ৩. অনেক বিষয় এমন তা কোনো কাজে আসে না। তা না হলে কষ্টও হয়। তবে হলে আত্মতৃপ্তিলাভ করা যায়। আত্মতৃপ্তির জন্য নিজের সাধ্য অনুযায়ী কোনো জিনিসগ্রহণ করলে দোষের কিছু নেই। জায়েজ।
- 8. অনেক জিনিস অন্যকে দেখানোর জন্য বা অন্যের চোখে বড়ো হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যা হারাম।

প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের যে স্তর আমি বর্ণনা করলাম তা প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চালের ব্যাপারেও চুলার ব্যাপারেও। কোনো জিনিসের প্রয়োজনের মাপকাঠি হলো, যা ছাড়া কষ্ট হয়। যা না হলে কষ্ট হয় না তা প্রয়োজন নয়। এখন যদি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আত্মতৃপ্তিলাভের নিয়ত করে তাহলে জায়েজ। আর অন্যের চোখে বড়ো হওয়ার নিয়ত থাকে তাহলে হারাম। এই অনুযায়ী আমল করো।

[গারিবুদ দুনিয়া ও আততাবলিগ: পৃষ্ঠা: ১৬৫-১৬৭]

### নববধুর অপ্রয়োজনীয় লজ্জা

ভারতবর্ষে এমন বাজে প্রথা যে, বিয়ের পরও বর-কনের মাঝে পর্দা থেকে যায়। হজরত ফাতেমা [রিদ্য়াল্লাহু আনহা]-এর বিদায়ের পরের দিন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, সামান্য পানি আনো। হজরত ফাতেমা [রিদ্য়াল্লাহু আনহা] নিজে উঠে গিয়ে পানিপাত্র নিয়ে আসেন। এরপর হজরত আলি [রিদ্য়াল্লাহু আনহা]-এর কাছে পানি চান। যা থেকে জানা যায় হজরত ফাতেমা [রিদ্য়াল্লাহু আনহা] আলি [রিদ্য়াল্লাহু আনহা]-এর সামনে পানি আনেন।

এর দ্বারা বুঝে আসে, নতুন বউয়ের এতো বেশি লজ্জা করা, চলা-ফেরা করা, নিজে কোনো কাজ করা দোষের মনে করা সুনুতবিরোধী।

নিজের বউদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো সারা বছর মুখে হাত দিয়ে রাখে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯১ ও মুনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫২]

#### বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকা

অনেক বুদ্ধিমান মানুষ কন্যাদানের সময় স্বামীকে বলে, সাবধান! এখন মেয়েকে কিছু বলো না। বিষয়টা খুবই বাজে। একটি কবিতার অর্থ—

তুমি আমাকে কাঠের পাটাতনের সঙ্গে বেঁধে নদীর গভীরে নিক্ষেপ করেছো এবং বলছো, উড়তে থাকো আঁচল যেনো না ভিজে।

[আজলুল জাহিলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৬৯]

বিয়ের পর স্ত্রীর কাছ থেকে সামান্য দূরত্ব কষ্টকর। ছেলেরা কী অভিযোগ করবে? তুমিও এমন সময় স্ত্রী থেকে দূরে ছিলে? [রুহুস সিয়াম: পৃষ্ঠা: ১৬৯]

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বাসররাতে নফল নামাজ

বাসর রাতে নফল নামাজ পড়ার কথা কোনো হাদিসে পাইনি। কিন্তু ওলামায়েকেরাম থেকে শুনেছি, প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করবে— "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম থেকে বাঁচিয়েছেন এবং হালাল প্রদান করে সাহায্য করেছেন।" এরপর দোয়া করবে। সুতরাং সুনুত মনে না করে শুধু কৃতজ্ঞতা হিসেবে নামাজ আদায় করলে কোনো সমস্যা নেই। ইিমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৮২]

### অনর্থক লজ্জা

শরিয়ত বুদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল করে এই হুকুম প্রদান করেছে— 'স্ত্রীর সামনে লজ্জা পরিহার করো।' এতো বেশি লজ্জা ভালো না যে, স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে লজ্জা করবে ব

লজ্জা-শরম ইত্যাদি ততোক্ষণ কাম্য যতোক্ষণ তা আল্লাহর নৈকট্যলাভের কারণ হয়। যখন তা আল্লাহ থেকে দূরে সরার কারণ হয় তা পরিহার করা উচিত। অনেক মানুষ অধিক লজ্জার কারণে স্ত্রীর সঙ্গে পেরে উঠে না। তাদের উচিত লজ্জার মাত্রা কমিয়ে ফেলা এবং মন খুলে হাসি-ঠাট্টা করা।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২২]

# কিছু আদব-শিষ্টাচার

- ১. সালাম করবে, এতে ভালোবাসা বাড়বে। যেব্যক্তি প্রথমে সালাম করে সে বেশি সোয়াব পায়। চলন্তব্যক্তি বসাব্যক্তিকে। ছোটোরা বড়োকে সালাম করবে। করমর্দন করলে অন্তর পরিষ্কার হয়। [তালিমুদ্দিন: পৃষ্ঠা: ৪৮-৪৯]
- ২. কারো কাছে গেলে সালাম বা অন্যকোনোভাবে তাকে তোমার আগমনের কথা জানাও। জানানো ছাড়া চুপ করে এমনভাবে আড়ালে থেকো না যে, তিনি তোমাকে দেখতে পান না। আদাবে জিন্দেগিঃ পৃষ্ঠাঃ ৪১]
- থখন সাক্ষাৎ করবে খোলামনে সাক্ষাৎ করবে। হাসিমুখে দেখা করা উচিত যাতে সে খুশি হয়। [তালিমুদ্দিন: পৃষ্ঠা: ৫১]

8. পৃথিবীতে স্ত্রীর চেয়ে আপন কোনো বন্ধু হয় না। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা ইবাদত। কেননা মোমিনের অন্তর খুশি করা ইবাদত।

ভ্কুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ২২ ও আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৩৮৯] ৫. হাদিসে এসেছে, স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়া সদকা। তার সোয়াব পাওয়া যায়। [রফউল ইলতিবাস: পৃষ্ঠা: ১৪৪]

৬. আত্মর্যাদার দাবি হলো, স্ত্রীর মহর মাফের দাবি মেনে না নেয়া বরং তুমি তার প্রতি আন্তরিক হও। স্ত্রী যদি মাফ করে দেয় তবুও তা আদায় করে দেয়া উচিত। কেননা এটা আত্মর্যাদার প্রশ্ন। বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীর দয়ার্থহণ করবে না। [আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৩৮৯ ও হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩২৩]

# মনের ভাব ও হাসি-ঠাট্টার প্রয়োজনীয়তা

যে হাসি-ঠাটা ও কৌতুক দ্বারা উদ্দেশ্যিত ব্যক্তির অন্তরের খুশি ও সঙ্কোচ দূর করা উদ্দেশ্য হয় তা কল্যাণকর। আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮৯। কারো মন খুশি করার জন্য হাসি-কৌতুক করলে সমস্যা নেই। কিন্তু দু'টি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। এক. মিথ্যা বলবে না। দুই. তার মনে কষ্ট দেবে না।

[তালিমুদ্দিন: পৃষ্ঠা: ৪৮-৪৯]

# পুরুষের ভালোবাসা প্রকাশ করা উচিত

অনেক পুরুষের সন্দেহ হয়, পুরুষ ভালোবাসা প্রকাশ করে কিন্তু মহিলা ভালোবাসা প্রকাশ করে না। কিন্তু তার কারণ হলো, পুরুষের জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করা সৌন্দর্য। আর মহিলার জন্য তা দোষ। তার লজ্জা-শরম প্রতিবন্ধক হয়। তার অন্তরে ঠিকই সব থাকে। আল ইফাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২০৮]

# ভারতবর্ষ ও আরবের প্রথাগত পার্থক্য : একটি সতর্কতা

আরবের প্রথা হলো, স্বামী যখন বাসররাতে স্ত্রীর কাছে আসে তখন স্ত্রী স্বামীর সম্মানে দাঁড়ায়, সালাম করে। স্বামী নিজের অতিরিক্ত কাপড় যা ঝুলে থাকে তা নিয়ে ভদ্রতার সঙ্গে যথাযথ স্থানে রেখে দেয়। খাজা সাহেব বলেন, খুব ভালো কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য আমি তা পছন্দ করি না। কারণ, সেখানে এতে কোনো সঙ্গোচ থাকে না। কিন্তু বক্রস্বভাবের জন্য তাতে স্বাধীন ও নির্লজ্জ হয়ে যাবে। যা লজ্জার তা অবশিষ্ট রাখাটাই শ্রেয়।

# স্ত্রীর কপালে সুরা ইখলাস লেখা

অনেক স্থানে স্ত্রীর কপালে 'কুলহু আল্লাহ' লেখার প্রচলন আছে। 'কুলহু আল্লাহ'-এর মধ্যে 'ইখলাস' তথা সততা ও একান্ততার অর্থ আছে। স্ত্রীর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মানুষ এই ধারণা থেকে মসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৪১

লিখে সামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা অন্তরঙ্গতা বজায় থাকবে। তারা ইখলাসের অর্থ ভালোবাসা বুঝেছে, নয়তো ভালোবাসার আয়াত লিখতো। প্রথমত ইখলাসের অর্থ ভালোবাসা বলা ভুল। আল্লাহর নামে অবশ্যই বরকত আছে কিন্তু সম্পর্ক খুঁজলে 'কুলহু আল্লাহ'-এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যকোনো আয়াত যার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে তা পড়ে নেবে। আর যদি লিখতে হয় তাহলে সম্পর্ক আছে এমন আয়াত লেখা উচিত। এরপর কনের কপালে যে লিখবে সে তার মাহরাম [যার সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয়] হতে হবে। অনেকে বিয়ে বৈধ এমন লোকের দ্বারা লেখায়। যা কখনো জায়েজ নয়। যার সংশোধন আবশ্যক।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫৮]

#### বাসররাতের বিশেষ দোয়া

সুনত হলো, তার কপালের চুল ধরে আল্লাহর কাছে বরকতের দোয়া করা। এরপর বিসমিল্লাহ পড়ে নিচের দোয়া পড়া—

اَللَّهُ وَ إِنِّ اَسَّالُكُ غَيْرُهَا وَ خَيْرُ مَا جُبِلَتُ عَلَيْهِ وَ أَغُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّهَا وَ شُرِّمَا جُبِلَتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَ إِنِّ اللَّهُ وَ إِنِّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[মোসতাদরাকে হাকিম: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮৫]

এবং যখন মিলনের ইচ্ছা করবে তখন এই দোয়া পড়বে.

بِسُمِ اللهِ اللهُ وَ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رُزَقَتُنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন।" [নাসায়ি]

প্রথম দোয়ার বরকত হলো, স্ত্রী সবসময় অনুগত থাকবে। দ্বিতীয় দোয়ার বরকত হলো, সন্তান হলে পুণ্যবান হবে। শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।

[জাদুল মাআদ ও ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৯০]

#### বাসররাতের ফজর নামাজের লক্ষ রাখা

ন্ত্রী স্বামীকে নামাজ থেকে বিরত রাখে না। কিন্তু লক্ষ করবে, বাসররাতে কয়জন নামাজের প্রতি খেয়াল রাখে। অবস্থা হলো, এমন বর-কনেকে কী বলবো; বর্যাত্রী এবং ঘরের কেউই নামাজ পড়ে না? আর সে সময় নবৰধূ

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৪২

জড়পদার্থে পরিণত হয়। বৃদ্ধারা তাকে যেভাবে রাখে সেভাবে থাকতে হবে। তার ধর্মপরায়ণতার অবস্থা হয় নতুন বউকে দিয়ে পর্দার আড়ালে সীমাহীন লজ্জার কাজ করিয়ে নেয়। সবকিছুই হবে কিন্তু নামাজের সময় হলে নির্লজ্জতার এমন কাজ কীভাবে করাবে? নতুন বউ নিজেও বলতে পারে না। যদি কোনো নতুন বউ নামাজের কথা বলে এবং পানি চায় তাহলে বৃদ্ধারা হৈ চৈ জুড়ে দেয়। তার পেছনে লাগে। কিন্তু অন্তরে নামাজের ইচ্ছা থাকলে নামাজ তাকে অস্থির করে তোলে। নামাজ ছাড়া সে স্বস্তি পায় না, যাই হোক না কেনো।

[হুকুকুল জাওজাইন]

# বাসররাতে নারীদের নির্লজ্জতা

প্রথমরাতে যখন বর-কনে একান্তে মিলিত হয় তখন মহিলারা কান পাতে। এটা সীমাহীন নির্লজ্জতা।

রাতে স্বামী-স্ত্রী অশ্রীল আচরণ করে। তখন নির্লজ্জ মহিলারা উঁকি দিয়ে তা দেখে। একহাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা অভিশাপের সীমায় প্রবেশ করে। সকালেও এই নির্লজ্জতা হয়। বর-কনের বিছানা চাদর ইত্যাদি দেখে। কারো গোপন বিষয় জানা সাধারণভাবে হারাম। বিশেষ করে এমন অশ্রীল কথা প্রচার করা, যাতে সবাই জানতে পারে। কেমন নির্লজ্জতার কথা। আফসোস! বরের কাছে অনেক অশ্রীল কথা জিজ্জেস করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তা গোনাহ ও নির্লজ্জতার শামিল।

আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৭১-৭৯] অনেক এলাকায় বিশেষ করে গ্রাম্যঅঞ্চলে প্রথম রাতে মহিলারা কান পেতে বসে থাকে। কেননা এসব এলাকায় নিয়ম হলো, প্রথমরাতে স্ত্রী স্বামীকে কিছু বলে না। যদি বলে, তাহলে সকালে তা ছড়িয়ে পড়ে যে, সারারাত স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছে। মহিলাদের এমন করা, উকি মেরে দেখা নির্লজ্জতার শামিল।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: পৃষ্ঠা:১৫৮]

কিছু প্রথা এমন আছে যা উল্লেখ করার যোগ্য নয়।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৮]

# হজরত সাইয়েদ বেরলভি ও আব্দুলহক মোহাদ্দেসে দেহলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]-এর ঘটনা

যখন হজরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর বিয়ের আকদ হলো। তখন তিনি ঘরে শোয়ার অনুমতি চান। কেননা বিয়ের আগে বাইরে ঘুমাতেন। শেষরাতে হজরতের গোসল করতে একটু দেরি হয়ে গেলো।

ফজরের জামাতের দিতীয় রাকাতে এসে শামিল হন। নামাজ শেষে মাওলানা আব্দুলহক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, মানুষ সুনুতের অনুসারী বলে দাবি করে। অথচ তাকবিরেউলা তো দূরের কথা নামাজের রাকাত পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। আরো তাড়াতাড়ি কি গোসলের ব্যবস্থা করা যেতো না। উত্তরে সাইয়েদ সাহেব হজরত আব্দুল হক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-কে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, মৌলতি সাহেব সামনে আর এমন হবে না। আমার বড়ো ক্রটি হয়ে গেছে। আব্দুলহক তাঁর মুরিদ ছিলেন।

হজরত থানভি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। বলেন, যখন আমি আমার মতামতের ওপর চাপাচাপি করবো তখন আদবের সঙ্গে বলে দেবে। আর মেজাজ ভালো না থাকলে বলে বসো না– খুব মানবো! [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮৯]



ज्यशास (२३ (

ওলিমা [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন]

#### ওলিমার লাভ ও সীমা

নতুন কোনো নিয়ামত অর্জন হওয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও আনন্দের কারণ। মানুষকে অর্থব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের ইচ্ছাপ্রণের ফলে দালশীলতার অভ্যাস ও স্বভাব গড়ে উঠে। কৃপণতা দূর হয়। এছাড়া আরো অনেক উপকার আছে। স্ত্রী এবং তার বংশের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়। সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। কেননা তার জন্য খরচ করা হয়। ওলিমার জন্য লোক দাওয়াত করাই প্রমাণ করে স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর জন্য স্থান ও মর্যাদা রয়েছে।

এই জন্য রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওলিমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, প্রলুব্ধ করেছেন। নিজেও তার ওপর আমল করেছেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওলিমার জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি। তবে মধ্যপন্থায় উত্তম।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] হজরত সুফিয়া [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমাতে লোকদেরকে মালিদা [বিশেষ ধরনের আরবীয় খাবার] খাওয়ান। নিজের কোনো কোনো স্ত্রীর ওলিমা দুই মুদ [আরবীয় মাপের বিশেষ পরিমাণ] বার্লি দ্বারা করেন। নবিজি বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে সুনুতওলিমাতে দাওয়াত দেয়া হবে তখন চলে আসবে।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ২১১]

## ওলিমার সুনুতপদ্ধতি

ওলিমার সুন্নতপদ্ধতি হলো, কোনোপ্রকার কৃত্রিমতা ও দাম্ভিকতা ছাড়া নিজের সাধ্য অনুযায়ী সংক্ষেপে বিশেষ বিশেষ লোকদের ডেকে খাওয়ানো।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৩]

### ওলিমার সীমা ও শর্ত

ওলিমা সুনুত হওয়ার জন্য ইসলাম নিচের সীমাগুলো নির্ধারণ করেছে।

- 🕽 অভাবীমানুষের অংশগ্রহণ। 🕟
- ২. নিজের সাধ্য অনুযায়ী হবে। 🤲
- ৩. সুদে ঋণ নিতে পারবে না।
- 8. সুনাম ও প্রদর্শনপ্রিয়তার কোনো ইচ্ছা না থাকা।
- ৫. কৃত্রিমতা না থাকা।
- ৬. শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া।

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৪৬

# রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর ওলিমা

হজরত উন্মেসালমা [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমাতে বার্লি খাওয়ানো হয়। হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমায় একটি বকরি জবাই করা হয়। মানুষকে গোস্ত-রুটি খাওয়ানো হয়। হজরত সুফিয়া [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমা হয়েছিলো এভাবে, হজরত সাহাবায়েকেরাম [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর কাছে যা ছিলো তা জড়ো করে ওলিমা করা হয়। হজরত আয়েশা [রিদিয়াল্লাহু আনহা] নিজের ওলিমা সম্পর্কে বলেন, কোনো উট জবাই করা হয়নি, না কোনো বকরি। হজরত সাদ ইবনে ওবাদা [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বাড়ি থেকে সামান্য দুধ আসে তাই দিয়ে ওলিমা করা হয়। ইসলাহুর রুসুম]

## হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর ওলিমা

হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] ওলিমা করেন। ওলিমাতে ছিলো, কয়েক সা [এক সা সমান সাড়ে তিন সের] বার্লি, কিছু খেজুর, কিছু মালিদা।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯৪]

#### আয়োজন করতে হবে হালাল উপার্জন থেকে

দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি বিষয় সবসময় খেয়াল রাখবে। নিজে হারাম খেলে খাও অন্যকে খাওয়াবে না। হারাম খেলে অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। আল্লাহর ওলিগণ খবর পেয়ে যান। তাঁদের খুব কষ্ট হয়। এমনকি কখনো বমি হয়ে যায়। যেমন, মাওলানা মোজাফফর হোসাইন কান্ধলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]- এর প্রসিদ্ধ কারামাত [ওলিগণের বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা] ছিলো। মাওলানার কখনো হারাম খাবার হজম হয়নি। হয়তো বের হয়ে গেছে নয়তো অন্তরে অবশ্যই অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

খাবার এমন হওয়া উচিত যাতে হারামের কোনো সন্দেহ নেই। কেননা দাওয়াত করে খাওয়ানো ওয়াজিব নয়, সুনুত। হারাম খাবার খাওয়ানো হারাম। সুতরাং যার কাছে নেই তার জন্য কাউকে দাওয়াত করা উচিত নয়। বিরিয়ানি খাওয়ার কী প্রয়োজন? সাধারণ খাবার খাওয়াও। হালাল খাও। কোনো মুসলমান ভাইকে হারাম খাওয়াবে না। নিজে খাইলে খাও।

[তাজিমুশ শাআয়ের মোলহাকায়ে সুনুতে ইবরাহিম: পৃষ্ঠা: ২৩১]

## অপমান ও দুর্নামের ভয়ে দাওয়াত দেয়া

একজন জিজ্ঞেস করে, লোকদেখানোর জন্য দাওয়াত দেয়ার বিধান কী? তিনি বলেন, সুনাম অর্জনের জন্য দাওয়াত দেয়া হারাম। কিন্তু অপমানের হাত থেকে

বাঁচার জন্য দাওয়াত দিলে সমস্যা নেই। শর্ত হলো, সাধ্যের বেশি এমন করতে পারবে না যে, ঋণী হয়ে যাবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৬]

### ওলিমার সহজপদ্ধতি

এখন একটি ওলিমার গল্প শুনো। আমি কাউকে দাওয়াত না দিয়ে রান্না করে ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিই। একজন মহিলা খাবার ফেরত দিয়ে বলে, এটা আবার কেমন ওলিমা? আমি বলি, গ্রহণ না করলে তার কপাল খোয়াতে দাও। তার ধারণা ছিলো, প্রথাপালন করবে, আনন্দ-ফুর্তি করবে। আমাদের কী দরকার? ঘরে খাওয়াবো আর ফুর্তি করবে?

সকালবেলা সেই মহিলা আসে এবং বলে, রাতের খাবার আনো। আমি বলি, খাবার রাতে শেষ হয়ে গেছে।

শুনে সে খুব মনখারাপ করে বলে, আমার ভাগ্য এতো ভালো, কোথায় এমন বরকতের খাবার জুটবে? দীনদার মানুষের উচিত অমুখাপেক্ষী হওয়া তাহলে দুনিয়াদাররা ঠিক হয়ে যায়। তাদেরকে যতো নাড়াবে তারা ততো বাড়বে। আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬১]

#### নাজায়েজ ওলিমা

ওলিমা সুনুত। শর্ত আন্তরিক ও সংক্ষিপ্তভাবে হতে হবে। দান্তিকতা ও প্রচারের সঙ্গে নয়। নয়তো এমন ওলিমা জায়েজ নয়। হাদিসে এমন ওলিমাকে নিকৃষ্ট খাবার বলা হয়েছে। এমন ওলিমাও জায়েজ নয়। তা গ্রহণ করাও জায়েজ নয়। আত্রীয়-স্বজনকে যেসব খাবার খাওয়ানো হয় তার অধিকাংশ জায়েজ নয়। ধর্মপরায়ণ মানুষের উচিত নিজে প্রথাপালন না করা এবং যে অনুষ্ঠানে এসব পালন করা হয় তাতে কিখনো অংশগ্রহণ না করা। সরাসরি অস্বীকার করা। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সম্ভুষ্টি আল্লাহর অসম্ভুষ্টির বিপরীতে কোনো কাজে আসবে না।

# নিকৃষ্টতম ওলিমা

্লিমা সুন্নত। আবার কখনো কখনো তা নিষিদ্ধও। যেমন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন–

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯৩]

ंही केंद्रें के केंद्रें केंद्रें के केंद्रें केंद्रें के केंद्रें केंद्रें केंद्रें के केंद्रें के केंद्रें के केंद्रें के केंद्रें केंद्र

ওলিমা সুনুত। কিন্তু আনুষঙ্গিক কারণে খারাপ হয়েছে। আফসোস! বর্তমানে অধিকাংশ ওলিমা এমন হয় যেখানে বংশের ধনীদের দাওয়াত করা হয়। দরিদ্রদের ডাকা হয় না। বরং এখান থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়। অথচ যে দরিদ্রকে ওলিমা থেকে বের করে দেয়া হয় তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন,

"তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রিজিক দেয়া হয় কেবল তোমাদের দুর্বলদের জন্য।" [বোখারি ও মুসলিম]

সুতরাং সীমাহীন নির্লজ্জতা হলো, যার জন্য রিজিক দেয়া হলো তাকে ঘাড়ধাকা দেয়া। অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'যদি মানুষের মধ্যে এমন বৃদ্ধলোক না থাকতো যাদের কোমর বাঁকা হয়ে গেছে, জন্তু-জানোয়ার না থাকতো, দুধের বাচ্চা না থাকতো তাহলে আল্লাহর আজাবের বৃষ্টি তোমাদের ওপর বর্ষিত হতো।' বুঝা গেলো, আল্লাহর শাস্তি থেকে বৃদ্ধ, শিশু ও অন্যান্য প্রাণীর কারণে বেঁচে আছি। সুনুতে ইবরাহিম: খণ্ড: ১৭, পৃষ্ঠা: ৩০]

# নিকৃষ্টতম ওলিমায় অংশগ্রহণ করা

একহাদিসে দান্তিকদের ওলিমায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে,

"রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন দুইব্যক্তির দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যারা পরস্পর অহঙ্কারপ্রকাশের জন্য খাবার খাওয়ায়। [বোখারি ও মুসলিম]

[আসবাবুল গাফলাতি মোলহাকায়ে দীন ও দুনিয়া: পৃষ্ঠা: ৪৮৪]

#### অতিরিক্ত লোক নিয়ে যাওয়া নাজায়েজ

বর্তমানে মানুষ দাওয়াতে নিজের সঙ্গে অনাহুত দুই তিনজনকে নিয়ে যায়। নিজের খোদাভীরুতার কারণে মেজবানকে জিজ্ঞেস করে নেয়, ভাই আমার সঙ্গে আরো দুইজন বা আরো তিনজন মানুষ এসেছে। ওই হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। একসাহাবি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে দাওয়াত করে। পথে একজন মানুষ কথা বলতে বলতে মেজবানের দরোজায় পৌছে যায়। তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জিজ্ঞেস করেন, আমার সঙ্গে একজন অতিরিক্ত লোক আছে।সে আসবে কীনা বলো? লোকটি খুশিমনে গ্রহণ করেন।

মানুষ এই হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে অথচ এটা অযৌক্তিক তুলনা। যখন এটা দেখছো, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অনুমতি নিয়েছেন তখন এটাও খেয়াল করবে জিজ্ঞেস করার আগে তিনি তার [মেজবানের] মধ্যে কেমন মেজাজ ও আমেজ তৈরি করেছেন। তা ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন মেজাজ। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সাহাবাদের মধ্যে স্বাধীন মেজাজ ও স্বত্ত্বা কীভাবে তৈরি করেছিলেন আমি তার একটি দৃষ্টান্ত দেই। এমন বিরল ও বড়ো দৃষ্টান্ত যার ধারে কাছের কোনো দৃষ্টান্ত এখন পাওয়া যায় না।

মুসলিমশরিফে বর্ণিত হয়েছে, একজন পার্সি ছিলো খুব ভালোঝোল রান্না করতো। একদিন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দরবারে এসে বললো, আজ আমি খুব ভালোঝোল রান্না করেছি। পান করুন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, একশর্তে। আয়েশাও অংশগ্রহণ করবে। সে বললো, না, তিনি হলে হবে না।

চিন্তা করো! হজরত আয়েশা (রিদিয়াল্লাহু আনহা) রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রিয়া ছিলেন। তাঁর ব্যাপারেও কতোটা স্বাধীনতার সঙ্গে অস্বীকার করলো। এই রুচি ও অভ্যাস কীভাবে তৈরি হয়েছিলো? রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাদের তৈরি করেছিলেন এবং মেজাজের ভিত্তি করে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মেজবানের কাছে নিজের সঙ্গিনীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বিশ্বাস ছিলো, যদি মনে চায় তাহলে গ্রহণ করবে নয়তো অস্বীকার করবে। এখন একথা কি ভাবা যায়?

সুতরাং আমাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে বা যার ব্যাপারে এই বিশ্বাস নেই সে মন চাইলে সম্মান দেখাবে না বা স্বাধীনভাবে অস্বীকার করবে– তাকে এভাবে জিজ্ঞেস করা কীভাবে জায়েজ? আর এমনভাবে জিজ্ঞেস করলে যদি সে অনুমতি দেয় তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তার উপর আমল করাও জায়েজ নয়। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪২৭-৪৩০]

# নিমন্ত্রিতব্যক্তির বাইরে বাচ্চাদের নেয়াও বৈধ নয়

দাওয়াত করেছি অল্পলোককে, এসেছে বেশি। এমন রোগ এখন স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষ এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না যদিও মেজবানের বাড়িতে এতো আসবাব না থাকুক। একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন বিয়ে-শাদিতে একজন নিমন্ত্রিতব্যক্তি সঙ্গে দুইজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিয়ে যায়। তিনি একটি শিক্ষণীয় কাজ করলেন। একবার দাওয়াতে গেলেন। সঙ্গে একটি বাছুরও নিয়ে গেলেন। যখন খাবার উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি বাছুরের অংশও প্লেটে রাখলেন। মানুষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কী করছেন?

তিনি বললেন, মানুষ নিজের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আসে। আমার কোনো সন্ত ান নেই। আমি বাছুরকে ভালোবাসি। এজন্য তাকে নিয়ে এলাম। সবাই লজ্জিত হলো এবং সঙ্গে মানুষ নেয়ার প্রচলন থেমে গেলো।

হাদিসশরিকে এসেছে। একবার একব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সঙ্গে উপস্থিত হয়। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মেজবানের বাড়িতে পৌছে তাকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে একজন মানুষ এসে পড়েছে। যদি তোমার অনুমতি হয় তাহলে অংশগ্রহণ করবে, নয়তো চলে যাবে। মেজবান অনুমতি দেয় এবং সে অংশ নেয়।

এমন সন্দেহ হতে পারে, লোকটি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সম্মানে তাকে অনুমতি দিয়েছে। তার উত্তর হলো, এমন বিষয়ে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন। তাদের মন চাইলে অনুমতি দিতো, নয়তো অস্বীকার করতো।

যেমন, হজরত বারিরা [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর প্রসিদ্ধঘটনা। রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত বারিরা [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-এর কাছে মোগিছের জন্য সুপারিশ করেন যেনো তার বিয়ে গ্রহণ করেন। হজরত বারিরা [রিদয়াল্লাহু আনহা] যেহেতু জানতেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সুপারিশ চাপিয়ে দেন না তাই জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি হুকুম করছেন না সুপারিশ। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, হুকুম দিচ্ছি না, সুপারিশ করছি। তখন হজরত বারিরা [রিদয়াল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] অসম্ভষ্ট হবেন না তাই তিনি সাফ অস্বীকার করেন। [হুকুকুল মুয়াশারাত ও হুকুক ও ফারায়েজ: পৃষ্ঠা: ৪৯৬]

# সুদখোর, ঘুষখোর ও প্রথাপূজারীদের দাওয়াত

প্রশ্ন: এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ সুদ খায়। তারা কৃষিকাজও করে। কারো কারো অর্ধেক আয় হালাল আর অর্ধেক হারাম। কারো অর্ধেকের বেশি হালাল। অর্ধেকের কম হারাম। কারো অবস্থা এর উল্টো। এদের বাড়িতে পর্দাও নেই। প্রচলিত মিলাদ ইত্যাদির মজলিস করে। এমন লোকের বাড়ি দাওয়াতগ্রহণ করা বৈধ কী-না? উল্লেখ্য, এমন মজলিসে অংশগ্রহণ করলে অধিকাংশ সময় লোকদের সংশোধন হয়।

উত্তর : পর্দাহীনতা ও প্রচলিত মিলাদ, অন্যান্য গোনাহ ও বেদাতের সম্পদ হালাল ও হারাম হওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে দাওয়াত গ্রহণ না করাই ভিত্তিহীন। তবে দাওয়াতগ্রহণ না করার উদ্দেশ্য যদি সতর্ক ও সংশোধন করা হয় তাহলে বিরত থাকবে। আর যদি গ্রহণ করার দ্বারা আন্তরিকতা সৃষ্টি এবং উপদেশগ্রহণের আশা থাকে তাহলে গ্রহণ করা উত্তম।

ূঁতবে সুদ দ্বারা সম্পদ হারাম হয়। যদি অর্ধেক বা তার বেশি কারো সুদ হয় তাহলে হারাম হবে। আর অর্ধেকের কম হলে হারাম হবে না।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১১৯]

# যার অধিকাংশ আয় হারাম তার দাওয়াতগ্রহণের জায়েজপদ্ধতি

প্রশ্ন: যার অধিকাংশ সম্পদ বা অর্ধেক সম্পদ হারাম। সে যদি বলে, আমি আমার হালাল আয় থেকে আপ্যায়ন করি, হাদিয়া দিই। তাহলে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য হবে কী-না?

উত্তর : যদি অন্তর তার সত্যবলার প্রতি সাক্ষ্য দেয় তাহলে আমল করা জায়েজ, নয়তো জায়েজ নয়। আর যদি সে ঘুষের টাকায় খাওয়ায় তাহলে নমুতার সঙ্গে অপারগতা জানিয়ে দেবে।

فِي الدُّرِّ الْمُكْتَارِ وَيَتَحَرِّى فِي خَبْرِ الْفَاسِقِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَخَبْرِ الْمَشْتُورِ ثُكَّ يَحْمُلُ وَ الْدُرِّ الْمَشْتُورِ ثُكَّ يَحْمُلُ وَ الْمَالِقُ وَ الْمَشْتُورِ ثُكَّ يَحْمُلُ وَ اللَّالِينَ

"চিন্তা-ভাবনা করবে ফাসেক প্রিকাশ্যে পাপ করে এমন] ব্যক্তির সংবাদের ব্যাপারে, পানি নাপাক হওয়া এবং গোপন বা অপ্রকাশ্য কোনো বিষয়ের সংবাদ দিলে; এরপর নিজের মনের প্রবলধারণা অনুযায়ী আমল করবে।"

[দুররুল মুখতার: পৃষ্ঠা: ৩০৮ ও ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১২১]

## সন্দেহপূর্ণ দাওয়াত

সন্দেহপূর্ণ সম্পদ ও সন্দেহপূর্ণ দাওয়াত–যেখানে হারামের সম্ভাবনা আছে; তা কখনো গ্রহণ করবে না। বিশেষ করে যেখানে দাওয়াতগ্রহণ করলে ইলম তথা আলেমের অপমান হয় সেখানে কখনো যাবে না।

আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩১৬]
কিন্তু ভরামজলিসে মেজবানকে এভাবে অপমান করা যে, দুধ কোথা থেকে এলো, মাংস কীভাবে নিয়েছো– জিজ্ঞেস করা খোদাভীরুতার কলেরা ছাড়া কিছু নয়। অন্যকে অপমান করা নাজায়েজ। আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮১} মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৫২

### কারো আয়ের ওপর ভরসা করা না গেলে করণীয়

যদি কারো আয়ের ওপর নিশ্চিন্ত না হওয়া যায় তাহলে তার দাওয়াতগ্রহণ করবে না। কোনো অজুহাতে অপারগতা পেশ করে দেবে। কিন্তু এ কথা বলবে না— তোমার আয় হারাম তাই দাওয়াতগ্রহণ করতে পারলাম না। এতে সে অন্তরে কন্ট পাবে।

যদি কারো আয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ হয় তাহলে উত্তম হলো সবার সামনে দাওয়াতগ্রহণ করবে এবং পরে একান্তে বলবে, কিছু খাবারের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল রাখবেন। যেনো তার উপাদান হালাল উপার্জন থেকে হয়। আনফাসে ইসাঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৩৮১]

## দাওয়াতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিধান

১. বেশি বিচার-বিশ্লেষণ ও খোঁজ-খবরের প্রয়োজন নেই। প্রবলধারণা অনুযায়ী যার অধিকাংশ আয় হারাম তার দাওয়াতগ্রহণ করা নাজায়েজ। যেমন, যেব্যক্তি ঘুষ খায় তার দাওয়াতগ্রহণ করবে না।

তবে প্রবলধারণা অনুযায়ী যদি অধিকাংশ সম্পদ বৈধ হয় তাহলে জায়েজ। তবে শিক্ষা দেয়ার জন্য গ্রহণ না করা উত্তম।

২. যদি পাপের মজলিসে দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে গ্রহণ করবে না। যদি সেখানে যাওয়ার পর পাপের কাজ শুরু হয় যেমন, গান-বাজনা— যা অধিকাংশ বিয়েতে হয় এবং যদি তা সে যেখানে অবস্থান করছে সেখানেই হয় তবে উঠে চলে আসবে। আর যদি একটু ব্যবধানে হয় এবং মেহমান ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হয় তাহলে তখনই চলে আসবে। আর সে ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যক্তি না হলে খেয়েই চলে আসবে। ছিকুকুল মুয়াশারাত: পৃষ্ঠা: ৪৯৯]

#### দরিদ্রমানুষের দাওয়াতগ্রহণ করা উচিত

অনেক মানুষ অহঙ্কারবশত দরিদ্রমানুষের দাওয়াতগ্রহণ করে না। এই অহঙ্কার নিন্দনীয় ও দোষের। একটি ঘটনা মনে পড়ে। একজন দরিদ্রমানুষ একমৌলভি সাহেবকে দাওয়াত দেয়। মৌলভি সাহেব তার সঙ্গে দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলো। পথে একজন রায় সাহেব জিজ্ঞেস করে, মৌলভি সাহেব! কোথায় যাচ্ছেন? মৌলভি সাহেব বলেন, এই ভিস্তি দাওয়াত দিয়েছে। তার বাড়ি যাচ্ছি। রায় সাহেব ভর্ৎসনা করতে লাগলেন— মৌলভি সাহেব! একেবারে জাত ডুবালেন। এমন লাঞ্ছনাগ্রহণ করলেন? ভিস্তির বাড়ি দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন। মৌলভি সাহেব একটা কৌশল অবলম্বন করে ভিস্তিকে বললেন, যদি তাকেও বাড়িতে নাও তাহলে যাবো, নয়তো যাবো না। ভিস্তি এখন রায় সাহেবের পিছু লাগলো। মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৫৩

তাকে কাকুতি-মিনতি করে অনুরোধ করতে লাগলো। প্রথমে অনেক আপত্তি জানালো। কিন্তু তোষামুদ আশ্চর্য জিনিস। তখন আরো মানুষ জমে গেলো। তারাও চাপাচাপি করতে লাগলো। শেষপর্যন্ত তার যেতে হলো। সেখানে গিয়ে দেখলো, গরিবমানুষ যতোটা সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করে আমির ও নবাবদের বাড়িতে ততোটা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ফলে বুঝতে পারলেন— সম্মান, ভালোবাসা ও প্রশান্তি পাওয়া যায় গরিবের কাছে গেলে, উঁচুশ্রেণীর কাছে নয়। এজন্য গরিবরা দাওয়াত দিলে ধনাঢ্যব্যক্তিদের তা অস্বীকার করা উচিত নয়।

### দাওয়াত কবুল করার জন্য কোনো বৈধশর্তারোপ করা

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মদিনায় অবস্থানকারী একজন পার্সি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে দাওয়াত করেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, আমি ও আয়েশা উভয়ে যাবো। সে বললো, না, তা হবে না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-ও বললেন, না। এভাবে তিনবার তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এরপর সে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর শর্তগ্রহণ করে। তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাছ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও হজরত আয়েশা [রিদিয়াল্লাহ্ আনহা] আগ-পিছ করে চলতে লাগলো। পার্সি উভয়কে সমান চর্বিযুক্ত খাবার পেশ করে।

মুসলিম হজরত আনাস রিদিয়াল্লাহ্ আনহা থেকে বর্ণিত। শিক্ষা: ওপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা এই বিষয়টি জানা গেলো যে, যদি আমন্ত্রণগ্রহণের জন্য কোনো জায়েজ শর্ত দেয়া হয়। তাহলে তা কোনো মুসলমানের অধিকার খর্ব করা বা অসৌজন্যতা নয়। যেমন রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামা শর্ত দেন যদি আয়েশাকেও আমন্ত্রণ করো তাহলে আমি গ্রহণ করবো। আর পার্সিব্যক্তির গ্রহণ না করার কারণ সম্ভাবত খাবার একজনের ছিলো। সে চাচ্ছিলো রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামা তৃপ্তিভরে খান। পরে এই খেয়াল থেকে গ্রহণ করে ছিলো রাসুলুল্লাহ্ সিল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর আত্মিকতৃপ্তি দৈহিক তথা খাদ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান আসেনি। আত তাশারক্ষক বিমারিফাতি হাদিসিত তাসাউক্ষঃ পৃষ্ঠাঃ ৭৭

#### বিয়েতে গরিবদের দাম্ভিকতা

অনেকের বোকামি হলো, তারা নিজের দারিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থার ওপর গর্ব করে। ধনাঢ্যব্যক্তিদের দোষ বের করে। ধনীব্যক্তি গর্ব করলে একসময় সে তা থেকে বিরত থাকতে পারে। কেননা তার কাছে গর্ব করার জিনিস আছে। গরিব যার মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৫৪

পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই— সে কী নিয়ে গর্ব করে? এছাড়া সূক্ষ্ম একটি বিষয় হলো, তাদের গর্ব শুধু মুখেই নয় বরং কাজেও প্রকাশ পায়। যদি কখনো বিয়ে-শাদি হয় তাহলে আমি ওইসব গরিবকেই বেশি গর্ব করতে দেখি। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড়ো মনে করে। অঙ্গ-ভঙ্গিতে দান্তিকতা প্রকাশ করে। এর কারণ, তারা মনে করে যদি তারা এমন না করে তাহলে লোকজন তাদেরকে ছোটো ও অপদস্থ মনে করবে। এমন ধারণা করবে যে, তারা আমাদের দাওয়াতের অপেক্ষায় বসে ছিলো। গরিবদের একটি কথা প্রসিদ্ধ। তারা বলে, 'কেউ সম্পদে ব্যস্ত আর কেউ ভণিতায় মন্ত।' অর্থাৎ দুই শ্রেণী দুইভাবে অহঙ্কার প্রকাশ করে।

আমার বুঝে আসে না, এমন ভণিতা করার অর্থ কী? কিন্তু তারা এতাটুকু তো স্বীকার করে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। কারণ, তারা নিজেদের উন্মন্ত বলেছে। উন্মন্ততা জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত জিনিস। আর বিবেক থাকলে এমন আচরণ কেনো করবে? হাদিসে এসেছে, আল্লাহতায়ালা তিনব্যক্তির ওপর খুব রাগান্বিত হন। তাদের একজন হলো, যেব্যক্তি গরিব অথচ দম্ভ করে। যেনো রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন ব্যক্তিকে বলছেন, তোমার কাছে কি-ই বা আছে যে তুমি গর্ব করো। আদাবে ইনসানিয়্যাত ও নিসয়ানুন নাস]

भूजनिम वत-करन: ইजनामि विरा २००

# বহুবিয়ে

# ज्यशाय रिर्र

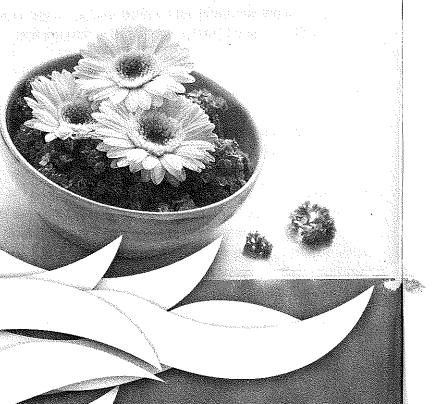

## প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বহুবিয়ের কারণ

আল্লাহভীতি এমন একটি প্রিয়বিষয়; প্রত্যেক মানুষের উচিত সবকিছুর ওপরে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া। আল্লাহ অনেককে বিত্ত-সম্পদের অধিকারী করেছেন। অনেককে অধিক যৌনশক্তি দান করেছেন। এমন পুরুষের একনারী যথেষ্ট হয় না। যদি তাকে দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ বিয়ে থেকে নিষেধ করা হয় তাহলে সে আল্লাহভীতি ছেড়ে দিয়ে পাপে লিপ্ত হবে। আর ব্যভিচার এমন পাপ যা মানুষের অন্তর থেকে সবধরনের পবিত্রতার খেয়াল দূর করে দেয় এবং তাতে একভয়ংকর বিষ তৈরি করে দেয়। এজন্য অধিক যৌনশক্তির অধিকারী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক এমন উপায়গ্রহণ করা যাতে সে ব্যভিচারের মতো পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। [আল মাসালিহল আকলিয়্যা]

### বহুবিয়ের আরেকটি উপকার

বহুবিয়ে থেকে বাধা দেয়ার কারণে অনেক সময় বিয়ের উদ্দেশ্য বিংশধারা অব্যাহত রাখা। অর্জিত হয় না। যেমন, স্ত্রী বন্ধ্যা হয় এবং তার বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার অযোগ্য। তখন বহুবিয়ে থেকে বাধা দিলে বংশধারা থেমে যাবে। এমন রোগ অনেক দম্পতির মধ্যে পাওয়া যায়। তখন বহুবিয়ে ছাড়া অন্যকোনোভাবে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। বংশধারা অব্যাহত রাখার এটাই একমাত্র পথ। এমন অবস্থায় পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেবে। আল মাসালেহ।

যদি স্ত্রীর এমন কোনো রোগ দেখা দেয় যার কারণে স্বামী চিরদিনের জন্য বা দীর্ঘদিনের জন্য তার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না তখন বিয়ের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য স্বামীর দিতীয় বিয়ে না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আল মাসালেহ

হজরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মিক্কি রিহমাতুল্লাহি আলায়হি। শেষজীবনে দিতীয় বিয়ে করেন। তার কারণ ছিলো, হজরতের প্রথম স্ত্রী অন্ধ হয়ে যান। দিতীয় স্ত্রী হজরতের সেবা করতো এবং প্রথম স্ত্রীরও সেবা করতো। এর দারা

भूजिनम वत-करनं : रेजनामि विरा २०५

বুঝা যায়, নারী শুধু যৌনতার জন্য নয় বরং আরো অনেক কল্যাণ ও রহস্য আছে।[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫৫৩]

## দ্বিতীয় বিয়ের বৈধতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য উপকারী

পুরুষের তুলনায় নারীর যৌনক্ষমতায় বার্ধক্যের ছোঁয়া আগে লাগে। সূতরাং অধিকাংশ সময় দেখা যায়, পুরুষের সামর্থ যখন পুরোপুরি অবশিষ্ট থাকে তখন নারী বৃদ্ধা হয়ে যায়। অনেক সময় পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা প্রথম বিয়ে করার মতো প্রয়োজন হয়।

যে বিধান বহুবিয়েকে বাধা দেয় তা সেসব সৌভাগ্যবান সুপুরুষ, যাদের সামর্থ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে— তাদেরকে যৌনচাহিদাপূরণের জন্য ব্যভিচারের পথে ঠেলে দেয়।

আল্লাহতায়ালা নারীর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পুরুষকে আকর্ষণ করে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের জন্য এসব বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক। যদি নারীর মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য না থাকে বা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নারী-পুরুষের মাঝে সম্পর্ক গড়ে উঠে না। এমন অবস্থায় যদি স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়া না হয় তাহলে সে চেষ্টা করবে কীভাবে এই নারীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যদি সম্ভব না হয় তবে পাপে লিপ্ত হবে। অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। যখন সে নারীসঙ্গ থেকে সেই তৃপ্তিলাভ করতে পারবে না, মানুষের মর্ধ্যে সত্ত্বাগত বা প্রাকৃতিকভাবে যার চাহিদা রয়েছে তখন সে তা অর্জন করার জন্য অন্যপথ খুঁজবে। [আল মাসালিহুল আকলিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯৬-২০০]

### বহুবিয়ের প্রয়োজনীয়তা

ন্ত্রী সবসময় স্বামীর শয্যাসঙ্গী হওয়ার যোগ্য থাকে না। প্রথমত প্রতিমাসে অবশ্যই কিছুদিন সে ঋতুবর্তী থাকে। তখন পুরুষের জন্য তার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত গর্ভধারণের সময়। বিশেষ করে গর্ভধারণের প্রথম দিনগুলোতে যখন তার নিজের ও বাচ্চার সুস্থতার জন্য পুরুষ থেকে দূরে থাকতে হয়। এই অবস্থা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে। এরপর যখন বাচ্চা প্রসব করে তারপরও কিছুদিন পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য স্বামী থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এই সময়গুলোতে স্ত্রীর জন্য আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিবন্ধকতা থাকে। স্বামীর জন্য তো কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তখন যদি কোনো পুরুষের যৌনচাহিদা প্রবল হয় তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করা ছাড়া আর কী সমাধান আছে? যদি এমন সময় বা এ জাতীয় অন্যকোনো বিরতির সময় অন্য নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া না হয় তাহলে সে যৌনচাহিদাপূরণের জন্য অবশ্যই অবৈধমাধ্যমগ্রহণ করবে।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ১৯৫]

#### মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৫৮

## ইতিহাসের আলোকে বহুবিয়ের যৌক্তিকতা

অনেক সময় স্বয়ং নারীর জীবনে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যদি তখন আগে থেকে স্ত্রী আছে এমন লোকের বিয়ের সুযোগ না থাকে তাহলে সে পাপে লিগু হবে। কেননা প্রতিবছর পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে বহু পুরুষের মৃত্যু হয়। আর তাদের স্ত্রী সম্পূর্ণ সামর্থবান থাকে। এমন ঘটনা সবসময় ঘটছে। যখন পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস তখন সংঘাত হতেই থাকবে এবং সবসময় পুরুষের সংখ্যা কমবে। নারীর সংখ্যা বাড়বে। এখন এসব অতিরিক্ত নারীর ব্যাপারে কী ভাববে? বহুবিয়ে নিষিদ্ধ হলে তাদের কী অবস্থা হবে? তাদের কাছে একথার কোনো উত্তর নেই যে, নারীর মনে পুরুষের প্রতি যে আসক্তি সৃষ্টি হবে, আল্লাহ যা তার প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা সে অবৈধ পন্থায় পূরণ করবে। বহুবিয়ে ছাড়া এমন কোনো পথ নেই যা তাদের প্রয়োজনপূরণ করতে পারবে। বিটিশসামাজ্যে বুয়েরিযুদ্ধের আগে বারো লাখ উনসত্তর হাজার তিনশো পঞ্চাশ [১২৬৯৩৫০] জন মহিলা এমন ছিলো একস্ত্রী নীতির কারণে যাদের ভাগ্যে কোনো পুরুষ জুটেনি।

ফ্রান্সে ১৯০০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রত্যেক একহাজার পুরুষের বিপরীতে নারী ছিলো একহাজার বত্রিশজন। সেমতে পুরো দেশে আট লাখ সাতাশি হাজার ছয়শো আটচল্লিশ নারী এমন ছিলো যাদের বিয়ে করার মতো কোনো পুরুষ ছিলো না।

সুইডেনে ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী একলাখ বাইশ হাজার আটশো সত্তরজন নারী, স্পেনে ১৮৯০ সালে চার লাখ সাতানু হাজার দুশো বাষ্টিজন নারী এবং অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯০ সালে ছয় লাখ চৌচল্লিশ হাজার সাতশো ছাপ্পানুজন নারী পুরুষের তুলনায় বেশি ছিলো।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, যে নিয়ম মানুষের প্রয়োজনে প্রবর্তন করা হয় তা মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত কী-না। একথার ওপর গর্ব করা সহজ যে, আমরা বহুবিয়েকে মন্দ বলি। কিন্তু কমপক্ষে চল্লিশ লাখ নারীর জন্য কোন নিয়ম প্রবর্তন করা হলো—তার উত্তর দিন। কেননা একস্ত্রীনীতির কারণে ইউরোপে তাদের সামী মিলছে না।

যে আইন বহুবিয়েকে নিষেধ করে তা চল্লিশ লাখ নারীকে বলছে, তোমরা নিজেদের প্রকৃতির বিপরীত চলো। তোমাদের অন্তরে পুরুষের প্রতি কোনো মোহ বা আসক্তি সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এটা অসম্ভব। ফলে তারা অবৈধপথ অবলম্বন করছে। ব্যভিচারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ধারণা নয়, বাস্তবতা। এসব হলো বহুবিয়ে নিষিদ্ধের ফল। [আল মাসালিহুল আকলিয়ায়ঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯৮]

## শুধু চারজনের অনুমতি দেয়ার কারণ

এখন থাকলো চারজনের অধিক নারীকে বিয়ে করা কেনো নাজায়েজ। চিন্তা করলে বুঝে আসে, এটা আবশ্যক ছিলো যে, বিয়ের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেবে। যদি সীমা নির্ধারিত না হয় তাহলে মানুষ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান থেকে বের হয়ে হাজারো বিয়ে করার সুযোগ পাবে। এতে স্ত্রীদের ওপর এবং নিজের জীবনের ওপর অবিচার হবে। ভারসাম্য রাখতে পারবে না। প্রয়োজন চারজন দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। এজন্য চারের বেশিকে নাজায়েজ বলা হয়েছে।

[जान मात्रानिचन जाकनियाः शृष्टीः २०७]

চারের অধিক বিয়ের অনুমতি না দেয়ার এটাও একটি কারণ, নারীদের যৌনচাহিদাপূরণ ও বিয়ের মূল উদ্দেশ্য সন্তান অর্জন করার জন্য প্রত্যেক পবিত্রতার মধ্যে কমপক্ষে একবার স্বামীর সঙ্গে বিছানায় যাওয়া উচিত। সুস্থ নারীদের প্রত্যেক মাসে একবার স্বামীর সঙ্গে বিছানায় যাওয়া উচিত। সুস্থ নারীদের প্রত্যেক মাসে একবার স্বামুল্রাব হয় এবং তারা পবিত্র হয়। আর মধ্যমশক্তির অধিকারী একজন পুরুষ সপ্তাহে একবার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেকে সুস্থ ধরে রাখতে পারে। অর্থাৎ মাসে চারবার। চার স্ত্রী থাকলে প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে প্রত্যেক পবিত্রতায় একবার মিলন হবে। এর থেকে বেশি স্ত্রী হলে বা পুরুষের বেশি পরিশ্রম হলে তার মধ্যে প্রজননক্ষমতা অক্ষত থাকবে না। অথবা স্ত্রীর অধিকার বা চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। নিয়ম সাধারণের প্রতি লক্ষ করে হয়। সুতরাং কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধিক শক্তির অধিকারী হওয়া এই যুক্তির পরিপন্থী নয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা অধিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাকে সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে অনেক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছিলো তাই তিনি এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থানের অধিকারী।

### বহুবিয়ে শরিয়তের নির্দোষ-বৈধবিধান

বহুবিয়ে বৈধতা নির্দোষভাবে শরিয়তের অকাট্য দলিল [কোরআন] দ্বারা প্রমাণিত। আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত ছিলো। তাকে অপছন্দ করা, তা হারাম বলে বিশ্বাস করা বা দাবি করা। এ ব্যাপারে কোরআনে আয়াত বিকৃত করা সরাসরি নাস্তিকতা ও ধর্মচ্যুতির শামিল। মূলকাজ তথা বহুবিয়েতে অপছন্দের গন্ধও নেই। তার বৈধতাও ন্যায়পরায়ণতার শর্তের অধীন নয় বরং ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার না পাওয়ার বিশ্বাসও থাকে। তবুও বিয়ে শুদ্ধ ও কার্যকরী হবে। অনেক মানুষ ইউরোপের দেখা-দেখি বলে একের অধিক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিয়ে করা নাজায়েজ।

তাদের মনোবাসনা কেবল ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইচ্ছাকে সুন্দর মনে করা। তারা এই দাবিকে জোর করে কোরআনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা দু'টি আয়াতগ্রহণ করেছে। যার অর্থ বিকৃত করে তারা উদ্দেশ্যহাসিলের চেষ্টা করেছে। কিন্তু এটা সরাসরি নাস্তিকতা ও ধর্মচ্যুতির শামিল। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭]

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# বহুবিয়ের প্রতিবন্ধকতা

# বহুবিয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের কিছু প্রতিবন্ধকতা

যখন অবিচারের প্রবল আশঙ্কা থাকে তখন সত্ত্বাগতভাবে বহুবিয়ের জায়েজ ও পছন্দনীয় হলেও তা থেকে নিষেধ করা হবে। প্রমাণ কোরআনের আয়াত—

# فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً

"যদি তোমরা ভয় পাও তোমরা সুবিচার করতে পারবে না। তাহলে একটিতে যথেষ্ট করো।" [সুরা: নিসা, আয়াত: ৩]

যদি আশঙ্কা থাকে সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না, তা দৈহিক কিংবা আত্মিক হোক বা আর্থিক হোক তাহলে তার জন্য দিতীয় বিয়ে করা অবশ্যই নিষিদ্ধ। ইিসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৪০]

# স্ত্রীর ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে করা অপছন্দনীয়

যদি পুরুষের পক্ষ থেকে অবিচারের ভয় না হয় কিন্তু নারীদের দ্বারা ভারসাম্য নষ্টের ভয় থাকে তখন বহুবিয়ে শরিয়তে নিষিদ্ধ তো নয়। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে এক স্ত্রীর ওপর সম্ভুষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হবে। যেমনিভাবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত জাবের [রিদিয়াল্লাহু আনহু]-কে পরামর্শ দেন।

# هَلَّابِكُرَّا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ

"কোনো কুমারী মেয়ে কি ছিলো না। যে তোমার মনোরঞ্জন করতো আর তুমি তার মনোরঞ্জন করতে।"

[ইহয়াউ উলুমিদ্দীন: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯৯; ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ২৮]

## লালসায় পড়ে একাধিক বিয়ে করার নিন্দা

অনেক মানুষ বিনা প্রয়োজনে শুধু লালসায় পড়ে একাধিক বিয়ে করে এবং স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কারণ পুরুষের মধ্যে দীন বা সামর্থ কম। অথবা এই জন্য যে, নারীদের মধ্যেও দীন বা জ্ঞান ও বিবেক কম। সুবিচার করতে না পারা পুরুষের জন্য স্পষ্টত শরিয়তের লজ্ঞন। যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যেখানে অবিচারের প্রবলআশঙ্কা হয় সেখানে একাধিক বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয় এজন্য যে, নাজায়েজ কাজের ভূমিকাও নাজায়েজ। এমন সময়ও একাধিক বিয়ে থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ২৭]

সুবিচারের সামর্থ থাকার পরও বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে না করা

সুবিচারের সামর্থ থাকলে পুরুষের অন্যকোনো বাধা না থাকলেও পেরেশানি তো বাড়বে। যা বাড়লে অনেক সময় দীনের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে ধর্মীয় কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যখন এই ধারণা প্রবল হয় যে, একাধিক বিয়ে করলে এবং তাদের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে নিজে পেরেশানি বা অস্থিরতায় পড়ে যাবে এবং ধর্মীয় কাজে বিঘ্ন হবে তখন এমন পেরেশানি ও তার কারণ বহুবিয়ে থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

যদিও বেঁচে থাকা শরিয়তে ওয়াজিব নয়। তবুও তা বিবেকের দাবি। অনুর্থক অস্থিরতা টেনে আনা বিবেকবিরোধী। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭]

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# বহুবিয়ের সংকট ও জটিলতা

# উভয় স্ত্রীর মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করাই সবচেয়ে কঠিন

মানুষ যদি কারো শাসক না হয় অথবা ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেয় তবে তার জন্য এ গুণের দরকার নেই।

দ্বিতীয়ত এমন মানুষের শাসক হও যাদের সঙ্গে ন্যায় ও সুবিচার করতে শাসনরীতি ও নিয়মের অনুসরণ করতে পারবে। এটাও সহজ। কেননা তাকে কেবল একটি রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই।

বিপরীত হলো এমন ব্যক্তি যার একাধিক স্ত্রী হয়। তার অধীন এমন দুইব্যক্তি যারা তার প্রিয়। তারা আবার এমনই প্রিয়জন যাদের মাঝে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা ঝগড়া-বিবাদের সময়ের সঙ্গে বিশেষিত নয় বরং তাদের মধ্যে যদি ঝগড়াও না হয় তবু সবসময় শাসকের জন্য উভয়ের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। আর তাদের মধ্যে ঝগড়া হলে এই সংকট সৃষ্টি হয়, যদি সে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে প্রেমিকের ভূমিকা ছুটে যায়। তাদেরকে একত্রিত করা আগুন-পানি এক করার চেয়ে কম কঠিন নয়। এজন্য অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দীনদারির প্রয়োজন হয়। কেউ যদি করে থাকে তাহলে জানবে, যদি দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ চায় তাহলে তা এজন্য কঠিন যে, তার স্বামীত্ব শেষ করা বা তালাক দেয়া। শরিয়ত যাকে ঘৃণ্য বলেছে।

এরপর এই শাসনব্যবস্থার বৈঠকের কোনো নির্ধারিত সময় নেই। সবসময় তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সবসময় মোকাদ্দমার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নয়তো অনধিকারচর্চা আবশ্যক। যেমন বিচার বিষয়ে তথা ক্ষমতাগ্রহণ করার ব্যাপারে হাদিসে চরম হুঁশিয়ারি এসেছে। এটাও তার থেকে কম নয়। বরং ওপরে যা যুক্ত করেছি তা থেকে জানা যায়, কিছু বিবেচনায় এটা বিচারকার্য থেকে অনেক কঠিন। যখন তার ব্যাপারে হুঁশিয়ারির হুকুম এসেছে তখন এক্ষেত্রে সাহস দেখানো কীভাবে উচিত? [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৯০-৯৭]

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৬৪

# একাধিক বিয়ের স্পর্শকাতরতা ও হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর অভিজ্ঞতা

একাধিক স্ত্রীর অধিকারসমূহ এমন সৃক্ষবিষয় যেখানে না সবার চিন্তা পৌঁছায়, না তার পরিপালনের আশা করা যায়। তা সত্ত্বেও রাতে অবস্থান, পোশাক ও খাবারে সমতার অধিকারের কথা সবার জানা। তবু তার গুরুত্ব দেয়া হয় না। আর ফকিহগণ যেসব মাসয়ালা লিখেছেন তার প্রতিই বা কে লক্ষ করে? তারা লিখেন, যদি একস্ত্রীর কাছে মাগরিবের সময় উপস্থিত হয় আর অন্যজনের কাছে এশার সময় আসে তবে তা ইনসাফের পরিপন্থী।

আরো লিখেন, একজনের পালার সময় অন্যজনের সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ নয়, যদিও তা দিনের বেলা হোক। একজনের পালার সময় অন্যজনের কাছে না যাওয়াই উচিত।

যদি স্বামী অসুস্থ হয় এবং অন্যজনের কাছে যেতে না পারে। একজনের বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর দ্বিতীয়জনের কাছে এই পরিমাণ সময় থাকা আবশ্যক। লেনদেনের ক্ষেত্রেও এ পরিমাণ সৃক্ষ্মতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব।

আমারও এমন কঠিন পরিস্থিতি আসে। যদি আল্লাহ ধর্মীয় জ্ঞান ও সমাধানের সুন্দরপদ্ধতি দান না করতেন তাহলে অবিচার থেকে বাঁচা কঠিন হতো। এটা স্পিষ্ট, এই পরিমাণ ধর্মীয় জ্ঞান ও এই পরিমাণ গুরুত্ব সাধারণভাবে পাওয়া কঠিন। এছাড়াও প্রত্যেকব্যক্তির জন্য প্রবৃত্তির মোকাবেলা করা কঠিন। এমন অবস্থায় একাধিক বিয়ে করে শুধু শুধু অধিকার নষ্ট করে গোনাহগার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা গৌণ।

ওপর্যুক্ত অধিকারসমূহ ওয়াজিব ছিলো। কিছু অধিকার আত্মর্মাদা ও ব্যক্তিত্বের; যা আদায় করা ওয়াজিব নয় কিন্তু তার প্রতি লক্ষ না করলে মন ভেঙ্গে যায়। যা সুসম্পর্কের অন্তরায় এবং খুব সৃক্ষবিষয়। এমন অধিকার পরিপালন করা কঠিন। যদি কোনোব্যক্তি বাস্তবতা ও লেনদেনসংক্রান্ত শরিয়তের বিধান আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে এবং সে অনুযায়ী করে তাহলে তার পরিণামের কথা মনে পড়ে যাবে এবং বহুবিয়ে থেকে তওবা করে নেবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৮৪]

# কঠোর প্রয়োজন ছাড়া দিতীয় বিয়ে করার পরিণতি

বর্তমান অবস্থার আলোকে চূড়ান্ত অপরাগতা ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে কখনো না করা উচিত। আর অপারগতার ব্যাপারে নিজের মন বা আবেগ থেকে সিদ্ধান্ত নেবে

না বরং বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা করবে। এসব ব্যাপারে জ্ঞানীদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক।

পৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার পর দিতীয় বিয়ে করা প্রথম স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর পুনরায় চিন্তায় ফেলে দেয়া। আর সে যেহেতু মূর্খ তাই সে রঙ [রুদ্রমূর্তি] ধারণ করবে। সে রঙের ঝলকানি থেকে না স্বামী বাঁচতে পারবে না দিতীয় স্ত্রী বাঁচতে পারবে। অনর্থক চিন্তার সাগরে বরং রক্তের নদীতে ঢেউ তুলবে। বিশেষ করে স্বামী যখন আলেম ও ধৈর্যশীল না হয়, ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় ন্যায় ও সমতার সীমা বুঝতে পারবে না। ধৈর্য না থাকায় সে সমতার সীমা রক্ষা করতে পারবে না। ফলে সে অবশ্যই অবিচারে লিপ্ত হবে। সাধারণত একাধিক বিবাহকারীরা অবিচার ও অত্যাচারের পাপে লিপ্ত হয়। ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮৩]

# দুই বিয়ে করা পুলসিরাতে পা রাখার মতো

আমার কাছে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনেক উপকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেসব কল্যাণ অর্জন করা তেমনই কঠিন যেমন জান্নাতের জন্য পুলসিরাত পার হওয়া। যা হবে চুলের চেয়ে চিকন এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো। যে অতিক্রম করতে পারবে না সে সোজা জাহান্নামে পড়বে। এজন্য এমন সেতুতে উঠার ইচ্ছাই করবে না।

এই ঝুঁকি ও বিপদের মুহূর্ত অতিক্রম করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন দরকার তা সস্তা নয়। জ্ঞানের পূর্ণতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ণতা, অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি; এইসব বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আবশ্যক।

যেহেতু একজন ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো গুণের সমন্বয় বিরল তাই বহুবিয়ের ফাঁদে পা দেয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের জাগতিক সুখ-শান্তি নষ্ট করা। অথবা পরকাল ও দীন-ধর্ম শেষ করা। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৯০]

# হজরত থানভি বিহ্মাতুল্লাহি আলায়হি এর অসিয়ত এবং একটি পরীক্ষিত পরামর্শ

কারো যেনো এই ভুলধারণা না হয়—আপনি নিজে কেনো উপদেশের বিপরীত কাজ করলেন? [হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দু'জন স্ত্রী ছিলেন] বিপরীত করার কারণেই এই চিন্তা ও বোধ আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এই কাজে আমার অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। আর অভিজ্ঞব্যক্তিদের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমার ভাই ও বন্ধুদেরকে একাধিক বিয়ে থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিই। আমি যদি একাধিক বিয়ে না করতাম তাহলে তোমরা নিষেধকে বেশি গুরুত্ব দিতে না। কিন্তু এই নিষেধ বিশেষ গুরুত্ব পাবে। সূতরাং তার ওপর আমল করা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তের বিধানও পরিবর্তন বা বিকৃত করা যাবে না। শরিয়তের বিধান হলো, সর্বাবস্থায় বহুবিয়ে গ্রহণযোগ্য, সুবিচার হোক বা না হোক। সুবিচার না করলে স্বামীই গোনাহগার হবে। (মালফুজাত: পৃষ্ঠা: ১৪১)

### দ্বিতীয় বিয়ে কাকে করবে

একব্যক্তি আমার কাছে দিতীয় বিয়ের পরামর্শ চায়। আমি জিজ্জেস করি, তোমার কয়টা বাড়ি আছে? সে বললো, একটি। আমি বললাম, তোমার জন্য দিতীয় বিয়ে ভালো হবে না। সে জিজ্জেস করলো, কয়টা বাড়ি থাকা দরকার? আমি বললাম, তিনটি। সে বললো, তিনটি কেনো? আমি বললাম, দুই বাড়ি দুই স্ত্রীর থাকার জন্য। আর তৃতীয় বাড়ি এই জন্য যে, যখন উভয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে তখন তুমি সেখানে একা থাকবে। যখন তুমি তাদের দুর্নাম করবে তখন তুমি কোথায় থাকবে? একথা শুনে থেমে যায়। মালফুজাত: পৃষ্ঠা: ১৪১]

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# একজন স্ত্ৰীতে সম্ভুষ্ট থাকবে যদিও পছন্দ না হয়

উত্তম হলো, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করা, একস্ত্রীতে সম্ভুষ্ট থাকা যদিও পছন্দ না হয়।

فَإِن كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَنَىٰ أَنِ تَكْرَهُوْا شَيِّنًا وُكِيَّتَكُوا كَثِيرًا "यिन তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তবে তোমরা হয়তো এমন জিনিস অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"

[সুরা: নিসা, আয়াত:১৯]

# প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হলে দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণ করা

কিছু মানুষ শুধু এই কথার ওপর দ্বিতীয় বিয়ে করে 'তার সন্তান নেই।' অথচ বর্তমান যুগে বেশির ভাগ দ্বিতীয় বিয়ে বাড়াবাড়ির নামান্তর। কেননা শরিয়তের বিধান হচ্ছে–

# فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

"যদি তোমরা ভয় পাও তোমরা সুবিচার করতে পারবে না তাহলে একটিই যথেষ্ট।" [সুরা: নিসা, আয়াত: ৩]

বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে সুবিচার হতে পারে। আমি কোনো মৌলভিকেও দেখি না সে দুই স্ত্রীর মাঝে পুরোপুরি সমতা রক্ষা করতে পারছে। দুনিয়াদাররা কীভাবে করবে? ফলে দ্বিতীয় বিয়ে করে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। কারণ, এখন মানুষের স্বভাবেই ন্যায়বিচার ও দুয়া ক্য। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপ্রটে মানুষ নামের প্রবে কারে মানুষ্

দয়া কম। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানুষ ন্যায়ের ধারে-কাছে যায় না।
এছাড়াও যে উদ্দেশ্যে বিয়ে করছে—সন্তানলাভ করা, তারই বা নিশ্চয়তা কী যে,
দ্বিতীয় বিয়ে করলে তা অর্জন হবে? হতে পারে এই স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান হবে না।
তখন কী করবে? আমি দেখেছি, একলোক নিজের স্ত্রীকে বন্ধ্যা মনে করে দ্বিতীয়
বিয়ে করেছে। বিয়ের পর প্রথম স্ত্রীর সন্তান হয়েছে। অনর্থক একটি অজ্ঞাত ও
সন্তাব্য বিষয়ের জন্য নিজেকে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লায় উঠানো উচিত নয়। যদি
সমতা না হয় তাহলে আবার দুনিয়া-আখেরাতের বিপদ মাথার ওপর চেপে বসবে।
মানুষ সন্তানের আশায় দ্বিতীয় বিয়ে করে। আর সন্তানের আশা এই জন্য করে
যাতে নাম অবশিষ্ট থাকে। এখন নামের বাস্তবতা শুনো।

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৬৮

একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে কয়েকজনকে জিজেস করো তোমার পরদাদার নাম কী? অধিকাংশ লোক বলতে পারবে না। যখন নিজের বংশধররা পরদাদার নাম জানে না তখন অন্যরা জানবে কী ছাই! এখন বলো, নাম কোথায় থাকলো? সন্তানের দ্বারা নাম বাকি থাকে না বরং সন্তান অযোগ্য হলে উল্টো দুর্নাম হয়। আর যদি নাম বাকিও থাকে তবুও নাম থাকা এমন কি জিনিস যার জন্য বৃহৎ আশা করা যায়? পৃথিবীর অবস্থা দেখে সান্ত্বনা নেবে। পৃথিবীতে যার সন্তান আছে সে কোনো না কোনো ঝামেলায় আছে। আর যদি এতেও সান্ত্বনা অর্জন না করা যায় তাহলে মনে করবে, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই আমার জন্য কল্যাণকর। জানা নেই, সন্তান হলে কেমন হতো! আর যদি এটাও ভাবতে না পারো তাহলে অন্তত এটা মনে করবে—সন্তান না হওয়ার পেছনে স্ত্রীর অপরাধ কী? অর্থাৎ তার কোনো অপরাধ নেই।

[ওয়াজে হুকুকু আহলিয়্যাত ও হুকুকুল জাওজাইন; পৃষ্ঠা: ৩৮]

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# প্রয়োজনীয় মাসয়ালা

### দ্বিতীয় বিয়ের বিধান

বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে করবে না। যদিও সমতা প্রতিষ্ঠায় আশাবাদী হও। কেননা বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিয়ে করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়। যদি এই ধারণা থেকে দ্বিতীয় বিয়ে না করো এতে প্রথম স্ত্রী দুশ্চিন্তায় পড়বে না। সোয়াব হবে। ফিতোয়ায়ে আলমগিরি।

আর যদি ইনসাফের ব্যাপারে আশাবাদী না হও তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করা পাপ।

"যদি তোমরা ভয় পাও তোমরা সুবিচার করতে পারবে না। তাহলে একটিই যথেষ্ট।" [সুরা: নিসা, আয়াত: ৩]

### সমতার মাপকাঠি

মাসয়ালা-১: ভরণ-পোষণ প্রদান ও মনোতৃষ্টির জন্য রাত্যাপনে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। সহবাসে নয়।

মাস্য়ালা-২: সহবাস, চুমু ও আলিঙ্গন করার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মোস্তাহাব। ওয়াজিব নয়।

মাসরালা-৩: তখন ওয়াজিব নয় যখন আগ্রহ ও আমেজ থাকে না। কেননা সে অপারগ। কিন্তু যখন আগ্রহ ও আমেজ থাকে; তখন অন্যের প্রতি বেশি এবং এর প্রতি কম আগ্রহ– এমন হলে, একমত অনুযায়ী সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। ফিতোয়ায়ে শামি

মাসয়ালা-8: উপহার ও উপঢৌকন [আবশ্যক নয় এমন জিনিস] আদান-প্রদানে সমতা রক্ষা করা হানাফিমাজহাব অনুযায়ী ওয়াজিব।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৪৭]

হানাফিমাজহাব অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর উপহার আদান-প্রদানেও সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অন্যান্য মাজহাব অনুযায়ী কেবল অবশ্যকীয় জিনিসের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। হানাফিরা এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে।

[হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২৮]

ইবনে বাত্তাল মালেকি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] দৃঢ়তার সঙ্গে ওয়াজিব নয় বলেছেন। কিন্তু ইবনে বাত্তাল মালেকি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দলিল ক্রেটিপূর্ণ। বাহ্যিক দলিল দ্বারা ওয়াজিবই মনে হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৪৮]

#### সফরের বিধান

মাসয়ালা-৫: রাত্যাপনে সমতার বিধান কেবল বাড়িতে বা কোথাও মুকিম [কোনো স্থানে পনেরো দিন বা বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করা] হলে। সফরে স্বামীর যাকে ইচ্ছা সঙ্গে নেবে। কিন্তু অভিযোগ দূর করতে লটারি করা উত্তম। মুকিমের বিধান বাড়িতে অবস্থানকারীর মতো।

মাসয়ালা-৬: রাতের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে রাতে অবসর থাকে। কিন্তু যে রাতে কাজ করে যেমন, চৌকিদার ইত্যাদি তার দিনের বিধান অন্যের রাতের মতো।[ফতোয়ায়ে শামি]

## প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থান দেয়া আবশ্যক

মাসয়ালা-৭: বাসস্থানে সমতা বিধানের অর্থ হলো, প্রত্যেকের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। জোরপূর্বক একঘরে রাখা জায়েজ নয়। তবে যদি উভয়ে রাজি থাকে তাহলে উভয়ের সম্মৃতি পর্যন্ত জায়েজ।

মাসয়ালা-৮: যার জন্য রাতে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব তার জন্য একজনের পালার সময় রাতে অন্যকে শরিক করা বৈধ নয়। অর্থাৎ অন্যজনের কাছে যাওয়া যাবে না।

মাসরালা-৯: এটাও ঠিক নয় একজনের কাছে মাগরিবের পর যাবে আর অন্যজনের কাছে এশার পর। বরং উভয়ের মধ্যে সমতা করা আবশ্যক।

[ফতোয়ায়ে শামি]

মাসয়ালা-১০: একইভাবে একরাতে উভয়ের কাছে কিছুসময় করে থাকাও ঠিক নয়।
মাসয়ালা-১১: কিন্তু ৮, ৯ ও ১০ নং মাসয়ালার ক্ষেত্রে অপর স্ত্রী অনুমতি দিলে
জায়েজ হবে।

মাসরালা-১২: সম্ভণ্টির সঙ্গে যেমন একইরাতে উভয়ের কাছে থাকা জায়েজ তেমনি পালা শেষ করার পর আগের মতো বা ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন পালা নির্ধারণ করাও জায়েজ। [ফতোয়ায়ে শামি]

মাসয়ালা-১৩: দিনের বেলা আসা-যাওয়ায় সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয় বরং সামান্য দেরি হলেও আসলে চলবে।

মাসয়ালা-১৪: কোনো প্রয়োজনে একজনের কাছে যাওয়াও ঠিক আছে।

মাসয়ালা-১৫: যেদিন যার পালা নয় তার সঙ্গে দিনে সহবাস করাও ঠিক নয়।
মাসয়ালা-১৬: পালা নির্ধারণে পুরুষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে এতো দীর্ঘ পালা
নির্ধারণ করা ঠিক নয় যাতে অন্যস্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করা কষ্টকর হয়। যেমন,
একবছর করে। ফিতোয়ায়ে শামি

মাসমালা-১৭: যদি অসুস্থতার কারণে একঘরে বেশি থাকে তাহলে সুস্থতার পর অপরজনের ঘরে ততোদিন থাকতে হবে। [ফতোয়ায়ে শামি]

মাসরালা-১৮: এমনিভাবে যদি একস্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে যায় তখন প্রয়োজনে তার ঘরে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। [আলমগিরি]

এসব দিনের কাজা আদায় করা আবশ্যক।

মাসয়ালা-১৯: একস্ত্রী তার পালার দিন অন্যস্ত্রীকে দান করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে নিতে পারবে।[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৪৭]

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৭২

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### একাধিক দ্রীর মাঝে সুসম্পর্কস্থাপনের উপায়

#### স্বামীর করণীয়

- ১. একজনের গোপন কথা অন্যজনের কাছে বলবে না।
- ২. উভয়ের খাওয়া-দাওয়া ও বাসস্থানের পৃথক ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে এক করা আগুন-বারুদ এক করার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
- ৩. একস্ত্রীর কাছ থেকে অন্যস্ত্রীর দোষ কখনো শুনবে না।
- ৪. একজনের প্রশংসা অন্যজনের কাছে করবে না।
- ৫. একজনের আলোচনা অন্যজনের কাছে করবে না এবং শুনবেও না। যদি একজন শুরু করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে অন্যকথা বলবে।
- ৬. একজন অন্যজন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইল বলবে না। তবে কঠোরতাও করবে না। নম্রতার সঙ্গে নিষেধ করবে।
- ৭. লেনদেনে কম-বেশির সন্দেহ হতে দেবে না। সবকিছু পুরোপুরি প্রকাশ করে দেবে।
- ৮. বাইরের নারীদের মিশতে কঠোরভাবে নিষেধ করবে। যেনো তারা অন্যজায়গার গল্প ও সমালোচনা করতে না পারে।
- ৯. আনন্দে মত্ত হয়ে একজনের অন্যজনের প্রতি ভালোবাসা কম বলে দাবি করবে না।
- ১০. সুযোগ হলে বলবে, অন্যজন তোমার প্রসংশা করছিলো।
- ১১. ন্ম্রতার সঙ্গে সম্ভব হলে একজনকে দিয়ে অন্যজনের কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠাবে। যদি হয় ভালো।

#### প্রথমন্ত্রীর জন্য করণীয়

- ১. নতুন স্ত্রীকে হিংসা করবে না।
- ২. তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না।
- ৩. নিঃসঙ্কোচে নতুন স্ত্রীর সঙ্গে উত্তমআচরণ করবে। যাতে তার অন্তরে ভালোবাসা না জন্মালেও শত্রুতা তৈরি না হয়।
- 8. স্বামীকে নিঃসঙ্কোচে এমন কোনো কথা বলবে না যা স্বামী তার সামনে বলা অপছন্দ করে। যেনো নতুন স্ত্রীও এমন বেয়াদবি না শেখে।

- ৫. স্বামীর কাছে নতুন স্ত্রীর কোনো দোষ বলবে না। কেউ তার প্রিয়জনের সমালোচনা কারো কাছ থেকে; বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দীর কাছ থেকে শুনতে পছন্দ করে না। এতে প্রথমস্ত্রীরই ক্ষতি হবে।
- ৬. নতুন স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করবে যেনো তার মুখ সবসময় প্রথমজনের সামনে বন্ধ থাকে।
- ৭. স্বামীর প্রতি আনুগত্য, সেবা ও আদব রক্ষা আগের তুলনায় বেশি করবে। যাতে তার অন্তর থেকে তোমার ভালোবাসা উঠে না যায়।
- ৮. যদি স্বামীর পক্ষ থেকে অধিকার আদায়ে কোনো ক্রটি হয় এবং তা কষ্টের পর্যায়ে না পৌছে তবে তা মুখে আনবে না। আর কষ্টের পর্যায়ে পৌছে গেলে মেজাজ-মর্জি বুঝে আদবের সঙ্গে বলবে।
- ৯. নতুন স্ত্রীর আত্মীয় উত্তমআচরণ ও ব্যবহার করবে। যাতে নতুন স্ত্রীর অন্তরে স্থান করে নিতে পারো।
- ১০. কখনো কখনো নিজের পালার দিন নতুন স্ত্রীকে দেবে। যাতে স্বামীর অন্তরে মূল্যায়ন বাড়ে।

### নতুন স্ত্রীর করণীয়

- ১. প্রথমস্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করবে যেমন নিজের বড়োবোনের সঙ্গে করো।
- ২. আমিই বেশি প্রিয়— এই ধারণা থেকে স্বামীর ওপর বেশি গর্ব বা তার সঙ্গে মান-অভিমান করো না, বরং সবসময় খুব ভালো করে মনে রাখবে, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা অন্তরে গেঁথে আছে মনের এই আবেগ কখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।
- ৩. স্বামীর কাছে কখনো পৃথক থাকার আবদার করবে না।
- 8. স্বামী যদি পৃথক রাখতে শুরু করে তখন মাঝে মাঝে প্রথমস্ত্রীর কাছে যাবে। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে আনবে।
- ৫. স্বামীকে মন্ত্রণা দিয়ে প্রথম স্ত্রী থেকে বিমুখ করবে না।
- ৬. যদি প্রথম স্ত্রী কোনো কঠোর আচরণ বা বিদ্রাপ করে তবে তাকে একপ্রকার অপারগতা মনে করে ক্ষমা করে দেবে। স্বামীর কাছে কখনো অভিযোগ করবে না। ৭. প্রথমস্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের খুব সেবা-যত্ন করবে।
- ৮. বিশেষ করে প্রথমস্ত্রীর সম্ভানের সঙ্গে এমন আচরণ করবে। যাতে প্রথমস্ত্রীর অন্তরে তার প্রতি অনুরাগ ও মূল্যায়ন তৈরি হয়।
- ৯. প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রথমন্ত্রীর পরামর্শ নেবে। এতে তার মনে কদর বাড়বে। তার অভিজ্ঞতাও বেশি। যা কাজে আসবে।
- ১০. যখন বাপের বাড়ি যাবে তখন তার সঙ্গে চিঠি-পত্রে যোগাযোগ রাখবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯]

স্বামী-স্থার বিশেষ বিধান

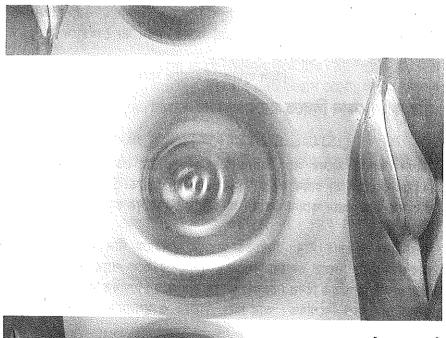

व्यथास । २७ ।

## প্রথম পরিচেছদ

### ন্ত্রীর কাছে যাওয়াই সোয়াব

হাদিসে এতোটুকু পর্যন্ত এসেছে, কোনো ব্যক্তি জৈবিকচাহিদা পূরণ করার জন্য স্ত্রীর কাছে গেলে সোয়াব হয়। কেউ একজন বলে, হে আল্লাহর রাসুল! সে তো নিজের চাহিদাপূরণের জন্য করবে। তার কেনো সোয়াব হবে? রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যদি নিজের চাহিদা অবৈধ স্থানে চরিতার্থ করতো তাহলে গোনাহ হতো কী-না? সাহাবায়েকেরাম [রিদিয়াল্লাহু আনহুম] বলেন, হাা, হে আল্লাহর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]! রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন তা বৈধস্থানে পূরণ করলো তখন সোয়াব হওয়াটাই স্বাভাবিক।

[আল হায়াত হাকিকাতে মাল ও জাহ: পৃষ্ঠা: ৫০১]

#### স্ত্রীর কাছে কোন নিয়তে যাবে

# فَٱلْأَن بَاشِرُ وَهُنَّ وَابْتَخُوْا مَا كَتَب اللَّهُ لَكُمْ

"এখন তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা কামনা করো।" [সুরা: বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

স্ত্রীর সঙ্গ দ্বারা সন্তান কামনা করবে। যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মুসলমানের দুনিয়াই দীন। নিয়তের মাধ্যমে দুনিয়াকে দীন বানিয়ে নেয়া আবশ্যক। এই নিয়তে কোনো মুসলমান দুনিয়াদার হতে পারে না। যেমন, বিয়ে একটি জাগতিক বিষয়। কেবল মুসলমানের সঙ্গে বিশেষিত নয়। দীন শুধু মুসলমানের সঙ্গে বিশেষিত। আর বিয়ে কাফের ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

বাহ্যত বিয়ে জাগতিক বিষয় মনে হয়। কিন্তু হাদিস থেকে জানা যায়, তাতেওঁ নিয়ত করতে হবে যেনো পবিত্রতা রক্ষা পায়, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে না পড়ে, একাগ্রতার সঙ্গে ইবাদত করতে পারে— এভাবে নিয়ত করলে বিয়ে ইবাদতে পরিণত হবে।

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৭৬

# সহবাসের পদ্ধতি

نِسَا وُكُوْ كَوْ شُونُ لَكُوْ فَأَتُوا حَرْثَكُو أَنَّى شِئْتُهُ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আগমন করো যেদিক থেকে খুশি।"

সহবাস করতে হবে যোনিপথে। কেননা তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্সরূপ। বীর্য হলো বীজ আর সন্তান হলো ফসলের মতো। নিজের ক্ষেতে যেমন সবদিক থেকে প্রবেশ করা যায়। তেমন পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যে কোনোদিক থেকে আসার অনুমতি আছে। অর্থাৎ যেকোনো পদ্ধতিতে সহবাস করার অনুমতি আছে। কোলে করে হোক, পেছন থেকে, সামনে বসিয়ে, ওপরে উঠে, নিচে শুয়ে অথবা অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে হোক না কেনো সর্বাবস্থায় আসা যাবে ক্ষেতে। তা হলো যোনিপথ। কেননা পায়ুপথ ক্ষেত্তুল্য হতে পারে না। সুতরাং সেখানে মিলিত হওয়া জায়েজ নয়। পায়ুপথে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া হারাম।

এই আনন্দে এতো মত্ত হয়ো না যে, পরকাল ভুলে যাও। বরং পরকালের জন্য কিছু পুণ্যকাজ করো। আল্লাহকে ভয় পাও। এই বিশ্বাস রেখো, আল্লাহ তোমার সামনে উপস্থিত হবে। [বয়ানুল কোরআন: সুরা: বাকারা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৯]

### স্বামী-স্ত্রী একজন অপরের সতর দেখা

স্বামীর সামনে কোনো স্থানেরই পর্দা নেই। সে তোমার সামনে আর তুমি তার সামনে সারা শরীর খোলা জায়েজ। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এমন করা ভালো নয়।[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৯]

স্বামীর সামনে কোনো স্থান ঢাকা ওয়াজিব নয়। তবে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম।

قَالَتَ سَيِّدَتُنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا مَا مُصْلُهُ لَمُ اَرَى مِنْهُ وَلَمْ يَرَى مِنْهُ وَلَمْ يَرَى مِنْهُ وَلَمْ يَرَى مِنْهُ لَمُ الْمُوْفَعَ.

"হজরত আয়েশা [রিদিয়াল্লান্থ আনহা] বলেন, তিনি কখনো আমার লজ্জাস্থান দেখেননি। আমি কখনো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লান্থ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর লজ্জাস্থান দেখিনি।" [মেশকাত]

وُرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْقُوْعًا إِذَا جَامِعً الْحَدُكُمْ ذَوْجَتُهُ اَوْجَارِيَتُهُ فَلَا يَثَلُو النَّ الْمَثْلُ الْنَ الْمَثْلُ عَلَى الْمَثْفِيرِ. فَالْجَمَا فَالْ ابْنُ الصَّلَاحَ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. فَرْجَهَا فَال ابْنُ الصَّلَاحَ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. وَمُجَهَا فَاللَّهِ عَرَبُ الْمَثْلُحَ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. وَمِجَهَا فَاللَّهِ عَرَبُ المَّلِمَ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. وَمِجْهَا فَاللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمَثْلُحِ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. وَمُجَهَا فَاللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْ

# ন্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখার ক্ষতি

নির্জনে বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া ঠিক নয়। স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখাতো আরো লজ্জার বিষয়। অনেক জ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা অন্ধসন্তান জন্ম হয়। আর অন্ধ না হলেও নির্লজ্জ তো অবশ্যই হয়। কারণ, ওই বিশেষ মুহূর্তে যেমন আচরণ করা হয় সন্তানের মধ্যে তেমন স্বভাব তৈরি হয়। এজন্য জ্ঞানীরা বলেন, বীর্যপাতের সময় যদি স্বামী-স্ত্রী একজনের মধ্যে কোনো ভালোমানুষের কল্পনা আসে তাহলে সন্তান ভালো হয়। এজন্য প্রাকইসলামযুগে মানুষ তাদের শোয়ার ঘরে আলেম ও জ্ঞানীদের ছবি ঝুলিয়ে রাখতো। কিন্তু ইসলাম এসে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমাদের কাছে এমন ছবি আছে যা বাহ্যিক ছবির প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়।

হৃদয়ের আয়নায় আছে ছবি বন্ধুর মাথা সামান্য ঝুঁকালেই তোমায় দেখতে পাই। অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করলেই আল্লাহর কল্পনা করতে পারি। সহবাসের সময় এই দোয়া পড়বে,

আলায়হি] বলেন, এই হাদিসের সনদ 'হাসান' বা উত্তম।"

بِسُمِ اللهِ اللهُ مُرَّجَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِبِ الشَّيْطَانَ مَا رُزَقْتُنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হৈ আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন।" [নাসায়]

আল্লাহর চেয়ে বড়ো কে আছে যার কল্পনা করা যেতে পারে? সে সময় শয়তানের কল্পনা করা উচিত নয়। [আততাহজিব: পৃষ্ঠা: ৪৮৮]

# সহবাসের সময় অন্যনারীর কল্পনা করা হারাম

যদি নিজের স্ত্রীর কাছে যাও এবং সহবাসের সময় অন্য নারীর কল্পনা করো তাহলে তা হারাম হবে। [মালফুজাতে আশরাফিয়া; পৃষ্ঠাঃ ৯৭]

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৭৮

### সহবাসের সময় জিকির ও দোয়া পড়া

প্রস্রাব, খায়খানা ও সহবাসের সময় মুখে জিকির নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্তরের জিকির [স্মরণ] নিষিদ্ধ নয়। সব সময় তার অনুমতি আছে।

যদি কেউ বলে, অন্তরে জিকিরের অর্থ কী? শরিয়তে তার কোনো প্রমাণ আছে? আমি বলি, হাদিস এই প্রশ্নের অবসান করেছে। হাদিস শরিফে এসেছে−

إتَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُونَ سُكُم يَذُكُرُ اللهُ فِي كُلِّ اَحْيَابِ.

"রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতেন।" সর্বদার মধ্যে পেশাব, পায়খানা ও সহবাসের সময়ও অন্তর্ভুক্ত। তবে এটা ঠিক, এমন সময় মুখে জিকির করা মাকরুহ। সুতরাং 'সর্বদা' দারা বুঝে আসে সে সময় ও সে স্থানে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অন্তরে স্মরণ করতেন।

এমন সময় অন্তরের জিকির অব্যাহত থাকা সম্ভব। এখন অন্তরের স্মরণকে জিকির না বলা জিকিরের স্মরণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেয়া। যেখানে মুখে জিকির সম্ভব নয় সেখানে অন্তরের জিকির অব্যাহত রাখবে। অর্থাৎ কল্পনা রাখবে, মনোযোগ রাখবে। যদি সে সময়ের কোনো বিশেষ দোয়া প্রমাণিত থাকে তাহলে তা মনে মনে পড়বে, মুখে পড়বে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ কাম্য। যেখানে যেভাবে সম্ভব সেখানে সেভাবে করবে।

[জরুরতে তাবলিগঃ পৃষ্ঠাঃ ২৬৬ থেকে ২৭৭]

## বিশেষ বিশেষ দোয়া

#### স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দোয়া

যখন স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম একান্তে মিলিত হবে তখন স্ত্রীর কপালের চুল ধরে এই দোয়া পড়বে-

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে তার (স্ত্রীর) এবং তাকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে তার কল্যাণ কামনা করছি। আমি আপনার কাছে তার [স্ত্রীর] এবং তাকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।"

[মোসতাদরাকে হাকিম: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮৫]

#### সহবাসের দোয়া

যখন সহবাসের দোয়া করবে তখন এই দোয়া পড়বে–

"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন।" [নাসায়ি]

### বীর্যপাতের সময়ে পড়ার দোয়া

বীর্যপাতের সময় এই দোয়া পড়বে-

"হে আল্লাহ! আমাদেরকেঁ সে সন্তান দান করবেন তাতে শয়তানের কোনো অংশ রাখবেন না।" [মোনাজাতে মকবুল]

মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ২৮০

# সহবাস কম করা 'মোজাহাদার' অন্তর্গত নয়

সুফিগণ স্ত্রীর সঙ্গে কম মিলিত হওয়াকে মোজাহাদা [আল্লাহর জন্য সুখ পরিহার ও কষ্টের অনুশীলন করা]-এর অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ সহবাস সমস্ত আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক। এমনকি তারা অধিক মিলনকেও নিষেধ করেননি। হাা, অন্যকারণে নিষেধ করেছেন। মোজাহাদার অংশ হিসেবে নিষেধ করেননি। [আল মাসালিহুল আকলিয়া: পৃষ্ঠা: ১৯৪]

# অধিক পরিমাণ সহবাস করা তাকওয়াপরিপন্থী নয়

পৃথিবীতে সবচেয়ে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক কাজ সঙ্গম। কিন্তু ইসলামিশরিয়ত তা বিয়ের অধীনে করার নির্দেশ দিয়েছে। হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে,

يَامُحُشَرَ الشَّبَابِ مُنِ الْسَتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ قَلْيَتُ زُوَّجَ فَإِنَّذَ أَغَضُّ لِلْبُصُرِ وَأَحْصَنُ الْفَرُجِ -

"হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ রাখে, তার উচিত বিয়ে করা। কেননা তা দৃষ্টি অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে।" [মেশকাত] এ হাদিসে কেবল জৈবিকচাহিদাপূরণের জন্য বিয়ের প্রতি উদ্বন্ধ করা হয়নি। বরং আনন্দলাভ করাও উদ্দেশ্য। নয়তো জৈবিকচাহিদাপূরণের অনেক উপায় আছে। এজন্য সন্নাস্য বা নারীর সঙ্গ পুরোপুরি ত্যাগ করা নপুংসক বা খোজা হওয়ার শামিল।

কিছু সাহাবা [রদিয়াল্লান্থ আনহুম] নিজেদের থেকে অথবা পাদ্রিদের দেখে খোজা হওয়ার অনুমতি চান। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লান্থ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কঠোরভাবে তা থেকে নিষেধ করেন।

এছাড়াও শরিয়ত আজল [সঙ্গমের পর বীর্যপাতের পূর্বক্ষণে পৃথক হয়ে যাওয়া যাতে বাইরে বীর্যপাত হয়] করতে নিষেধ করেছে। কেননা তাতে পুরোপুরি আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। যদি বিয়ে দ্বারা কেবল জৈবিকচাহিদা পূরণ করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে আজল নিষেধ করা হতো না।

হাদিসে বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সন্তানলাভের জন্য। কিন্তু সন্তানলাভ করা নির্ভর করে আনন্দলাভের ওপর। আর কোনো শর্তাধীন বিষয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা শর্তের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার নামান্তর। বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার পর শরিয়ত অধিক পরিমাণ সঙ্গম করা থেকে নিষেধ করেনি।

যেখানে শরিয়ত খাবারের কম-বেশি পরিমাণ সম্পর্কে একটি সীমা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে, পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবার দ্বারা পরিপূর্ণ

করবে, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা, অপর এক তৃতীয়াংশ বাতাস দ্বারা পরিপূর্ণ করবে। সেখানে অধিক সঙ্গমের ব্যাপারে শরিয়ত কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করেনি। কারণ, এটা সম্পূর্ণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়। চিকিৎসাবিদরা এই বিষয়ে আলোচনা করেন। ওপরের আলোচনা দ্বারা বুঝে আসে, অধিক পরিমাণ সঙ্গম করলে আত্মিক অবস্থার কোনো ক্ষতি হয় না। নয়তো শরিয়ত এ বিষয়ে আলোচনা করতো (যেমন খাবারের বিষয়ে করেছে)। [বারাকাতে রমজান: পৃষ্ঠা: 88-8৫]

# রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও ক'জন সাহাবায়েকেরামের আমশ

শরিয়তের অনুসারীদের দেখো! তাদের মধ্যে সবার উর্ধের্ব ছিলেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]। তিনি খাবার কম খেতেন কিন্তু অল্পসহবাসের প্রতি লক্ষ রাখেননি। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর নয়জন স্ত্রী এবং দুইজন দাসী ছিলো। মোট এগারোজন। কখনো কখনো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একরাতে সবার সঙ্গে মিলিত হতেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর যৌনশক্তিও সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। সাহাবায়েকেরাম [রিদিয়াল্লাহু আনহুম] বলেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মধ্যে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি রয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায় চল্লিশজন পুরুষের শক্তির কথাও রয়েছে। এজন্য আল্লাহতায়ালা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে অধিক পরিমাণ স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন। বরং রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] যে নয়জনে যথেষ্ট করেছেন তা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ধৈর্য ছিলো। নয়তো নিজশক্তি অনুযায়ী ত্রিশ-চল্লিশজন স্ত্রী রাখা উচিত ছিলো। মূলকথা, অধিক সঙ্গম থেকে বিরত ছিলেন না। যদি তা আত্মিক অবস্থার জন্য ক্ষতিকর হতো তবে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা তা পরিহার করতেন।

এবার রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সাহাবি [রিদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আমল দেখাে! হজরত আনুল্লাহ ইবনে ওমর [রিদিয়াল্লাহু আনহু] রমজান মাসে ইফতারের পর থেকে এশার মধ্যবর্তী সময়ে এগারোজন নারীর সঙ্গে মিলিত হতেন। তাদের মধ্যে দাসীও ছিলাে। সাহাবাদের আমলে এশার নামাজ দেরি করে পড়তেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট সময় পেতেন। অধিক সঙ্গমের ব্যাপারে সাহাবাদের আমল এমন ছিলাে।

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৮২

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর [রিদিয়াল্লাহু আনহু] এমন বুজুর্গ ছিলেন যিনি সুন্নতের আনুগত্য, দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদতে সাহাবায়েকেরাম রিদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তার আমল দ্বারাও বুঝে আসে, অধিক সঙ্গম না ইবাদত ও আত্মিক সাধনার পরিপন্থী, না আত্মিক অবস্থার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং অধিক সঙ্গম ক্ষতিকর এই বিশ্বাস রাখা ধর্মে বেদাত প্রবর্তনের অন্তর্ভুক্ত। [বারাকাতে রমজান: পৃষ্ঠা: ৪৭]

# অধিক সঙ্গমের ক্ষেত্রে নিজের সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখা

হজরত আবুহোরায়রা [রিদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, শক্তিশালীমোমিন আল্লাহর কাছে দুর্বলমোমিনের তুলনায় উত্তম ও প্রিয়। [তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ]

যখন শক্তি আল্লাহর কাছে এতোটা প্রিয় তখন তা অবশিষ্ট রাখা, বৃদ্ধি করা এবং যে কাজের দ্বারা শক্তি খর্ব হয় তা পরিহার করাই কাম্য। এর মধ্যে কম ঘুমানো, কর্ম খাওয়া, নিজের সামর্থের চেয়ে বেশি পরিমাণ স্ত্রী সহবাস করা অথবা এমন জিনিস খাওয়া যার দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়বে বা বাছ-বিচার না করা যাতে অসুখ বাড়ে, দুর্বলতা আসে এমন সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। সবগুলোই পরিহার করা উচিত। হজরত উন্মেমানজার [রিদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একবার হজরত আলি [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-কে বলেন, এই খেজুর খেও না, তোমার দুর্বলতা আছে।

তাৎপর্য: এই হাদিসে বাছ-বিচার না করার থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, আমাদের জীবনের মালিকও আল্লাহতায়ালা। যা আমানতস্বরূপ আমাদেরকে দান করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর বিধান অনুযায়ী তা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। জীবন সুরক্ষার তিনটি স্তর। এক. স্বাস্থ্য সুরক্ষা; দুই. শক্তি সুরক্ষা এবং তিন. মানসিক স্থিরতা রক্ষা করা। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় এমন কোনো কাজ করবে না যাতে জীবন-শরীর অস্থির হয়ে উঠে। কেননা এই তিনটি জিনিসে ক্রটি আসলে ধর্মীয় কাজের সাহস থাকে না। অন্যান্য দুর্বল ও অসহায় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না। এমনকি কথনো অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহারা হয়ে ইমান হারিয়ে ফেলে।

[হায়াতুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ৯৯]

### অধিক সঙ্গমের ক্ষতি

শরিয়তের বৈধপস্থায় এবং স্ত্রীর সঙ্গে অধিক পরিমাণ সঙ্গম করলে ক্ষতি আছে। কেননা এতে শরীরের আমেজ ও সতেজতা ক্ষয় হতে থাকে। বুজুর্গগণ এ কাজ

থেকে নিষেধ করেছেন। কোনো কাজে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। স্বাস্থ্যের সতেজতার অনেক মূল্য দেয়া উচিত। যখন কামভাব প্রতিহত করা হয় তখন শরীরে এক প্রকার প্রফুল্লতা তৈরি হয়। সেই প্রফুল্লতা সংরক্ষণ করে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা উচিত।

#### ইমাম গাজ্জালির উপদেশ

ইমাম গাজ্জালি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন, যেব্যক্তি সুস্থ এবং ভারসাম্যপূর্ণ যৌনশক্তির অধিকারী, তার জন্য প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে শক্তিবর্ধক ও ওষুধ খেয়ে যৌনশক্তি বাড়ানো এমন যে, কোনো সাপ বা বিচ্ছু নীরবে বসেছিলো; তাকে গিয়ে খোঁচানো শুরু করা— আমাকে দংশন করো! ধনীদের মধ্যে এর প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকে। আমি এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি যে, বৈধভাবে যৌনচাহিদা পূরণে বাড়াবাড়ি করলে আত্মিক অবস্থার ক্ষতি হয়। আর শারীরিক ক্ষতিও হয়।

[হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৬]

### ন্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সীমা

অধিক সঙ্গমের কোনো সীমা শরিয়ত নির্ধারণ করে দেয়নি। শরিয়ত এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই করেনি। এটা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়। এই বিষয়ে চিকিৎসাবিদগণ আলোচনা করেন। কিন্তু অধিক মিলনের আগে প্রত্যেকব্যক্তি নিজের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ করবে। কেননা অপচয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। তাকলিলুল মানাম: পৃষ্ঠা: ৪৬]

## কতোদিনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে

প্রচণ্ড চাহিদা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত নয়। মধ্যমশক্তির অধিকারী একজন পুরুষ সপ্তাহে একবার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে পারে। মাসে চারবার। এর চেয়ে বেশি হলে তা পুরুষের জন্য ক্লান্তিকর হবে। তার প্রজননক্ষমতা নষ্ট হবে। অথবা স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করতে পারবে না। [বাওয়াদিরুন নাওয়াদের: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮]

# ওষুধ খেয়ে যৌনশক্তি বাড়ানোর ক্ষতি

যারা যৌনশক্তিবর্ধকওষুধ খেয়ে সঙ্গমের শক্তি বাড়ায় তারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ধ্বংস করে। তাদের জন্য নিয়ম হলো, খুব বেশি চাহিদা না হলে স্ত্রীর কাছে যাবে না। যৌনশক্তিবর্ধকে শক্তি বাড়ে না, উত্তেজনা হয়। কাম ও চাহিদা বাড়ে কেবল। জলাতঙ্ক রোগ হলে যেমন যতো পানিই পান করুক পিপাসা

মিটে না, এসব লোক তেমন একাধিকবার সহবাস করলেও তাদের চাহিদা শেষ হয় না। এটা সুস্থতার প্রমাণ নয় বরং মারাত্মক রোগ। যার পরিণতি ভয়াবহ। আততাবলিগ, তাকলিলুত তয়াম: খণ্ড: ২২, পৃষ্ঠাঃ ৫৯]

# গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

প্রত্যেক জিনিস স্ব-স্থ স্থানে রাখাই বড়ো যোগ্যতা। আমার কাছে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ওপর কষ্ট ও পরিশ্রম চাপিয়ে নেবে না। এতে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে, অনেকে পাগল হয়ে গেছে, অনেকে মারা গেছে। স্বাস্থ্য ও জীবনের খুব সুরক্ষা প্রয়োজন। এটা এমন জিনিস যা খুব সহজ নয়। সুস্থতার সামনে আনন্দ ও মজা কী? কয়িদিন পর মজা সাজায় পরিণত হবে। শারীরিক সতেজতার খুব মূল্যায়ন করা দরকার। বৈধপন্থায় যৌনচাহিদা প্রপে বাড়াবাড়ি করলেও ক্ষতি হয়। এতে শরীরের সতেজতা ও আমেজ নষ্ট হয়। বুজুর্গগণ এ থেকে নিষেধ করেছেন।

[হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২২ ও ৪০৫]

#### ভারসাম্য রক্ষার উপকারিতা

ভারসাম্য রক্ষা করে সহবাস করলে তা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, আত্মতৃপ্তিকর, আরামদায়ক এবং আনন্দময়। সেই সঙ্গে অক্লান্তিকর ও উভয় জগতে উন্নতি লাভের মাধ্যম। আল মাসালিহুল আকলিয়্যাং পৃষ্ঠাং ১৯৪] নারীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের পর পরস্পরের ভালোবাসা গাঢ় হয়। নারীর চোখে পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সে মনে করে, এই পুরুষ নপুংসুক নয়।

# অধিক সহবাসের ফলে যে রোগের সৃষ্টি হয়

সহবাস একটি স্বাস্থ্যসম্মত কাজ। বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবশ্যক। কিন্তু অধিক পরিমাণ দৈহিক মিলন এসব রোগের সৃষ্টি করে।

- ১. দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে।
- ২. শ্রবণশক্তি লোপ করে।
- ৩. মাথা ঘোরা ও কাঁপুনি।
- 8. কোমর ব্যথা।
- ৫. মূত্রাশয়ের যন্ত্রণা।
- ৬. ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র।
- ৭. পাকস্থলির দুর্বলতা।
- ৮. হৃদরোগ বা হার্টের দুর্বলতা।

যাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল বা পাকস্থলির দুর্বলতা অথবা বুকের কোনো রোগ আছে তার জন্য অধিক পরিমাণ সহবাস করা খুবই ক্ষতিকর।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৭৮৭]

# গুরুত্বপূর্ণ হুঁশিয়ারি ও উপদেশ

#### ফায়দা-১

- ১. সহবাসের উত্তম সময় হলো খাওয়ার অন্তত তিন ঘণ্টা পর।
- ২. পেট ভরা বা খালি অবস্থায় এবং ক্লান্ত শরীরে সহবাস করা ক্ষতিকর।
- ৩. সহবাস শেষে সঙ্গে পানি পান করা ক্ষতিকর। বিশেষ করে ঠাণ্ডা পানি পান করা।

#### ফায়দা-২

সহবাসের পর কোনো শক্তিবর্ধক যেমন দুধ, গাজরের হালুয়া বা ডিম খেয়ে নেবে। অথবা কোনো চিকিৎসকের পরামর্শে উত্তেজক পানি পান করবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারি জিনিস হলো, এমন দুধ যাতে শুকনো আদা বা শুকনো খেজুর দিয়ে জালানো হয়েছে।

যদি সবসময় এ নিয়মের অনুবর্তী হয়ে চলতে পারো তাহলে এখনো যা শোনা যায়–কখনো দুর্বল হবে না। কাঁপুনি ইত্যাদি রোগ কখনো হবে না।

#### ফায়দা-৩

অধিক সহবাসের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার ঠাণ্ডা ও গরম থেকে বেঁচে থাকা উচিত। নিয়মিত ঘুমাবে। রক্ত বৃদ্ধি ও শীর্ণতা দূর করার চেষ্টা করবে। যেমন, দুধ পান, গাজরের হালুয়া, অর্ধসিদ্ধ ডিম খাবে।

আর যদি হস্তমৈথুনের ফলে দুর্বলতা অনুভব হয় তাহলে সে মাথায় ও কোমরে বরং সারাশরীরে চামেলি ফুলের তেল বা বাবুনা [এক প্রকার দানা]-এর তেল মালিশ করবে।

অধিক সহবাসের ফলে দৃষ্টিশক্তি যার কমে গেছে সে মাথায় বাদামের তেল বা বনফশার তেল বা চামেলি ফুলের তেল মালিশ করবে। চোখে বুলায়েবান্ধ [এক প্রকার ওমুধ] ও গোলাপজলের ফোটা দেবে।

কাপুনি রোগ হলে চিকিৎসা হলো, দুই তোলা মধু নেবে এবং চান্দিফুলের তিনটি পাতা নিয়ে খুব ভালো করে চূর্ণ করে চেটে খাবে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৭৮৭]

# কিছু মুহূর্তে দ্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া আবশ্যক

যদি কোনো নারীর ওপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নেবে। যদি তার কিছু কল্পনা মনে থেকে যায় তাহলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে। এতে মনের কুচিন্তা দূর হয়ে যায়। [তালিমুদ্দিন]

যে হাদিসে অপরিচিত মহিলার প্রতি আসক্ত হওয়ার চিকিৎসাস্বরূপ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে বলা হয়েছে তাতে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে–

# فَإِنَّ مَعَهَامِثُلَ الَّذِي مَعَهَا

"নিশ্চয় তার সঙ্গে যা আছে এর মধ্যেও তা আছে।" [মেশকাত] মাওলানা ইয়াকুব নানুতাভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এর একআশ্চর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তা হলো, ব্যবহার্য জিনিস তিন প্রকার। এক. যা দ্বারা কেবল প্রয়োজন মেটানো উদ্দেশ্য। স্বাদ বা মজা পাওয়া নয়। যেমন, পায়খানা করা; দুই. যা দ্বারা স্বাদ লাভ করা উদ্দেশ্য। যেমন, তৃষ্ণা না থাকার পরও খুব সুগন্ধি শরবত পান করা। যেমন জানাতে হবে এবং তিন. যার মধ্যে উভয়ের সমন্বয় ঘটেছে।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এই হাদিসে বলেছেন, সহবাসের দ্বারা উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে মনের তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করা। কিন্তু যখন অন্যের ধ্যান করে নিয়েছো তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য প্রয়োজন মেটানো। এতে প্রশান্তি আছে। কিন্তু যখন তার উদ্দেশ্য প্রয়োজন মেটানো সেখানে নিজের স্ত্রী ও অন্যনারী সমান।

ব্যাভিচারীর উদ্দেশ্য হয় উপভোগ করা। এজন্য সারা পৃথিবীর সবনারী যদি তার শয্যাসঙ্গী হয় আর একজন অবশিষ্ট থাকে তবুও সে ভাববে, না জানি তার মধ্যে কী মজা ও উপভোগ্যতা আছে! ফলে সে সবসময় চিন্তিত থাকে। বিপরীত যে প্রয়োজন মেটানোকে মূলউদ্দেশ্য মনে করে সে অনেক তৃপ্ত থাকে। নিজের অধিকারের মধ্যে অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতিই সম্ভষ্ট থাকে।

[আল কালামুল হাসান, পৃষ্ঠা: ১২০]

#### নারীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ

১. নারীদের উচিত স্বামীর আনুগত্য করে তাকে সম্ভষ্ট রাখা। তার নির্দেশ উপেক্ষা না করা। বিশেষ করে যখন বিছানায় ডাকে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩০১]

২. রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাজে ডাকে তখন অবশ্যই তার কাছে আসবে। যদি রান্না ঘরে থাকে তবু আসবে। উদ্দেশ্য হলো, যতো দরকারি কাজ থাকুক সব ফেলে চলে আসবে।

মুসলিম বর-কনে : ইসলামি বিয়ে ২৮৭

৩. রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে পাশে শোয়ার জন্য ডাকে এবং সে না আসে। স্বামী যদি রাগ নিয়ে শুয়ে থাকে তবে সকাল পর্যন্ত সব ফেরেশতা ওই মহিলার ওপর অভিশাপ করতে থাকে।

৪. রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন কোনো স্ত্রী স্বামীকে কন্ট দেয় তখন জানাতে যে হুর তার স্ত্রী হবে সে অভিশাপ করে বলে, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি তাকে কন্ট দিয়ো না। সে তোমার মেহমান। কিছুদিনের মধ্যে সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩০১]

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### হায়েজ [ঋতুস্রাব] অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া

১. প্রতিমাসে মেয়েলোকের যোনিপথে যে রক্ত আসে তাকে হায়েজ বা ঋতুস্রাব বলে। ঋতুর সর্বনিম্ন সময় তিন দিন তিন রাত। সর্বোচ্চ সময় দশ দিন দশ রাত। যদি কারো তিন দিন তিন রাতের চেয়ে কম রক্ত আসে তবে তা ঋতু নয়। ইস্তেহাজা [অসুস্থতার কারণে যা আসে]। তার কোনো রোগের কারণে এমন হবে। যদি দশ দিন দশ রাতের বেশি রক্ত আসে তবে দশ দিনের বেশি যে কয় দিন হবে তা অসুস্থতা। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৬] ২. আল্লাহতায়ালা বলেন—

وَيَسْأَلُّوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءِ فِي الْمَحِيْضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ عَلَّى يَفْهُ رُرِ فَإِذَا تَطَهَّرُر مَ فَأَتُوهُ فَنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُو اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ .

"তোমার কাছে জিজ্জেস করবে হায়েজ [ঋতু] সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যাবে। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে [এবং অপবিত্রতার কোনো সন্দেহও থাকবে না] তখন গমন করো, যেভাবে তোমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন [অর্থাৎ যোনিপথে]। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী ও যারা পবিত্রতা বজায় রাখে তাদেরকে পছন্দ করেন।"

[সুরা: বাকারা, আয়াত: ২২২; বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৯] ঋতুবর্তী অবস্থায় স্ত্রী উপভোগের সীমা

#### মাসয়ালা :

- ঋতুবর্তী অবস্থায় নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্ত্রীর শরীর দেখা ও ছোঁয়াও
   ঠিক নয়।
- ২. ঋতুস্রাব অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়া বৈধ নয়। দৈহিক মিলন ছাড়া বাকি সব বৈধ। যেমন, একসঙ্গে খাওয়া, পান করা, শোয়া ইত্যাদি।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৯]

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৮৯

৩. ঋতুস্রাব অবস্থায় উপভোগের দু'টি অবস্থা। এক. পুরুষ আনন্দলাভ করবে এবং কাজও তার পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে। দুই. স্ত্রী আনন্দলাভ করবে এবং কাজও তার পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে। যদি স্বামী আনন্দলাভ করে তার বিধান উপরে চলে গেছে। আর যদি স্ত্রী আনন্দলাভ করলে তার বিধান হলো, স্ত্রীর জন্য স্বামীর নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত দেখা, ছোঁয়া, চুমু খাওয়া ইত্যাদি জায়েজ। কিন্তু স্ত্রীর জন্য বৈধ নয় নিজের হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্বামীর কোনো অঙ্গের সঙ্গে ছোঁয়াবে বা ঘষবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮২]

মাসয়ালা : ঋতুস্রাব ও প্রসবপরবর্তী সময় স্ত্রীর নাভি ও দুই উরু দেখা অথবা কোনো কাপড়ের আড়াল ছাড়া নিজের কোনো অঙ্গ তাতে ছোঁয়ানো বা সহবাস করা হারাম।

মাসয়ালা : ঋতুস্রাব ও প্রসবপরবর্তী অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খাওয়া, তার উচ্ছিষ্ট পানি ইত্যাদি পান করা, তাকে জড়িয়ে ধরে শোয়া, নাভির ওপরের অংশ এবং উরুর নিচে শরীর ছোঁয়ানো–যদিও কাপড় না থাকে; নাভি ও উরুর মধ্যভাগে কাপড় রেখে শরীর ছোঁয়ানো জায়েজ। বরং ঋতুর কারণে স্ত্রী থেকে পৃথক বিছানায় শোয়া এবং তার সঙ্গ থেকে দূরে থাকা মাকরুহ।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৬৯১]

### বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসায়ালা

১. ঋতুস্রাবের দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর স্রাব থামলে সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ। যদি অভ্যাস অনুযায়ী দশদিনের আগে স্রাব বন্ধ হয় এবং সে গোসল করে নেয় অথবা একওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তখন সহবাস করা জায়েজ। যদি দশদিনের আগে ঋতু বন্ধ হয় কিন্তু অভ্যাসের দিন পূর্ণ না হয়; য়েমন, সাতদিন ঋতু আসে কিন্তু ছয়দিনে স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে সাতদিন পূর্ণ না হলে সহবাস করা জায়েজ নয়।

[বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৯]

২. কারো অভ্যাস পাঁচ বা নয়দিন। যতোদিন অভ্যাস ততোদিন স্রাব এসে তা বন্ধ হয়ে যায় তবে স্ত্রী গোসল না করা পর্যন্ত সহবাস করা জায়েজ নয়। যদি স্ত্রী গোসল না করে এমতাবস্থায় একওয়াক্ত নামাজের সময় কেটে যায় তখন সহবাস করা জায়েজ। তার আগে নয়।

৩. যদি অভ্যাস পাঁচদিনের হয় কিন্তু শ্রাব আসে চারদিন তবে গোসল করে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু পাঁচদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েজ নয়। কেননা এখনো পুনরায় শ্রাব আসার সম্ভাবনা আছে। 8. যদি দশদিন দশরাত পূর্ণ হয় তবে স্রাব বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে; গোসল করুক বা না করুক।

[বেহেশতি জেওর]

#### হায়েজ অবস্থায় সহবাস করার কাফফারা

কাফফারা হলো, যা এমন কোনো কাজের পরিবর্তে বা জরিমানাম্বরূপ দেয়া হয় তা মূলত জায়েজ কিন্তু প্রাসন্ধিক কোনো কারণে তা হারাম হয়ে গেছে। যেমন, রমজানের রোজা রেখে বা ইহরাম অবস্থায় অথবা হায়েজ অবস্থায় সহবাস করা। কাফফারার ব্যাপারে শরিয়তের বিধান হলো, যেসব বিষয় শরিয়তে বৈধ এবং কোনো কারণবশত হারাম হয়েছে তাতে কাফফারা দিতে হয়। আর যে বিষয় সবসময়ের জন্য হারাম; যেমন, ব্যভিচার করা ইত্যাদি, তাতে লিপ্ত হলে হদ [শরিয়তকর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি] ও তাজির [শাসক কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। যা সর্বনিমু হদের চেয়ে কম হয়।] প্রয়োগ করা হয়।

#### কাফফারা

عَن ابْنِ عَبَّاسِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الَّذِي يَأْتِي إِمْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضُ؟ قَالَ: يُتَصَدُّقُ بِدِينَارِ أَوْ بِنصْفِ دَينَارِ.

ভীট : كَتَصَدُّقُ بِدِيْنَارِ أُوْبِنَصْفِ دْيِنَارٍ. "হজরত ইবনে আব্বাস [রিদিয়াল্লাহু আনহু] রাসুলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন, যেব্যক্তি ঋতু অবস্থায় সহবাস করে, সে যেনো এক দিনার অথবা অর্ধদিনার দান করে। [মোসতাদরাকে হাকিম: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৮; আল মাসালিহুল আকলিয়া। পৃষ্ঠা: ২৩৯-২৪০]

যদি প্রবল যৌনচাহিদার ফলে হায়েজ অবস্থায় সহবাস হয়ে যায় তাহলে খুব তওবা করবে। যদি কিছু দানও করো তবে তা উত্তম।

[বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৯]

# ইস্তেহাজা [ঋতুকালীন অসুস্থতা] অবস্থায় সহবাসের বিধান

তিনদিন তিনরাতের কম বা দশদিন দশরাতের বেশি যে রক্ত দেখা যায় শরিয়ত তাকে ইস্তেহাজা বলে।[বেহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা: ৫৭]

ইস্তেহাজার বিধান নাক দিয়ে রক্ত পড়ার বিধানের মতো। যা পড়তে থাকে, বন্ধ হয় না। এমন নারী নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে। তার সঙ্গে সহবাস্থ করা যাবে।[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬১]

### প্রসবপরবর্তীকালীন অবস্থায় সহবাসের বিধান

সন্তান প্রসবের পর যোনিপথে যে রক্ত আসে তাকে নেফাস [প্রসবপরবর্তীকাল] বলা হয়। নেফাস সর্বোচ্চ চল্লিশদিন হয়। কমের কোনো সীমা নেই।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২]

রক্ত যদি চল্লিশদিনের বেশি হয় এবং মহিলার প্রথম বাচ্চা হয় তাহলে চল্লিশদিন নেফাস ধরা হবে। অতিরিক্ত দিনগুলো ইস্তেহাজা হবে। যদি প্রথম বাচ্চা না হয় বরং আগেও তার সন্তান প্রসব হয়েছিলো, তার নেফাসের সময়কাল জানা আছে তখন তার যতোদিন স্বাভাবিকভাবে এটা হয় ততোদিন নেফাস ধরা হবে। অতিরিক্ত দিন ইস্তেহাজা হবে। যদি চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর নেফাস বন্ধ হয়ে যায় অথচ অভ্যাস ছিলো উদারণস্বরূপ ত্রিশ দিন তখন চল্লিশ দিনই নেফাস হবে। ধরা হবে তার অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। নেফাস অবস্থায় রোজা, নামাজ ও সহবাসের বিধান শতুর মতো।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২]

# চল্লিশদিনের কমে নেফাস বন্ধ হলে তার বিধান

প্রশ্ন: যে নারীর প্রথম বাচ্চা হয়েছে এবং চারদিন স্রাব এসে বন্ধ হয়ে গেছে, একদিন একরাত বন্ধ থাকার পর পরদিন তার জন্য স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ হবে কি? কারণ, প্রথম বাচ্চা হওয়ায় তার অভ্যাস জানা নেই। না-কি স্বামী চল্লিশ দিন অপেক্ষা করবে?

উত্তর: যেহেতু এ বিষয়ে ঋতু এবং নেফাসের বিধান এক তাই ওপর্যুক্ত অবস্থায় সহবাস করা জায়েজ। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৫]

## স্ত্রীর হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কাম জাগলে করণীয়

প্রশ্ন: জায়েদের সহবাসের প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে অথচ তার স্ত্রী ঋতুবর্তী-এমন অবস্থায় সে কী করবে?

উত্তর: স্ত্রীর পায়ের গোছা ইত্যাদিতে ঘষে বীর্যপাত করবে বা হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত করবে। কিন্তু স্ত্রীর উরু বা তৎসংলগ্ন স্থান ইত্যাদি স্পর্শ করবে না। [দুররে মোখতার ও ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫১]

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### গর্ভবতী অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া

নারীরা সবসময় স্বামীর শয্যাসঙ্গী হওয়ার যোগ্য থাকে না। কেননা গর্ভধারণের সময়; বিশেষ করে গর্ভধারণের শুরুর দিকে তার নিজের ও বাচ্চার সুস্থতার জন্য স্বামীর সঙ্গে সহবাস থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এই অবস্থা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে। এরপর প্রসব করলে পুনরায় আবার কয়েক মাস স্বামীর সঙ্গে সহবাস থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। [আল মাসালিহুল আকলিয়ায়: পৃষ্ঠা: ২০৩]

## গর্ভবতীর সঙ্গে সহবাসের ক্ষতি

স্ত্রী যখন গর্ভবতী হয় তখন যদি কোনো উদ্যমী ও উত্তেজিত ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তবে গর্ভের সন্তানের ওপর কুপ্রভাব পড়ে এবং গর্ভপাতের ভয় থাকে। এজন্য তখন স্ত্রীকে বিশ্রাম দেবে। সহবাস পরিহার করবে।

গর্ভবতীর সঙ্গে সহবাস করতে নিষেধ করার কারণ দুটি। এক. গর্ভপাতের ভয় এবং দুই. এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে তার স্বভাব-চরিত্রে বাবা-মায়ের কামুকতা মিশে সে দুশ্চরিত্রের অধিকারী হবে। কেননা কামুকতার প্রভাব গর্ভের সন্তানের ওপর অবশ্যই পড়ে এবং তা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এ ছাড়া শরিয়তের কোনো বাধা নেই অর্থাৎ এমন অবস্থায় সহবাস করা জায়েজ।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ২০৩]

## দুগ্ধদানকারীর নারীর সঙ্গে সহবাস

সন্তানকে দুধপান করায় এমন নারীর সঙ্গে সহবাস করা [কিছু বিবেচনায়] বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু ডাক্তারগণ এই ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু ওষুধের সঙ্গে কিছু পদ্ধতির কথা বলেন। ফলে তা আর ক্ষতিকর নেই।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা]

### জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতিগ্রহণ করা

প্রশ্ন: অনেক নারীর শরীর দুর্বল থাকে। ঘন ঘন বাচ্চা হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। দুধ নষ্ট হওয়ায় রোগা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় জন্যনিয়ন্ত্রণের জন্য ওযুধ খাওয়া জায়েজ আছে কী?

উত্তর: জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ীপদ্ধতিগ্রহণ করা কোনো প্রকার কারণ বা সমস্যা ছাড়া নিষিদ্ধ। তবে ওপর্যুক্ত অবস্থায় গ্রহণযোগ্য কারণ ও অপারগতা থাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ খাওয়া জায়েজ আছে। ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: 8]

#### গর্ভপাত করার বিধান

বিনা প্রয়োজনে গর্ভপাত করা নাজায়েজ। যতোদিন গর্ভের সন্তানের ভেতর জীবন না আসে ততোদিন পর্যন্ত প্রয়োজনে ও অপারগ হয়ে গর্ভপাত করা জায়েজ। যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা জীবন আসার সম্ভাবনাও থাকে তবে সাধারণভাবে গর্ভপাত করা হারাম। তাতে নিরাপরাধ মানুষ হত্যার পাপ হবে। যদি জীবন আসার পর গর্ভপাত করে এবং বাচ্চা মৃত বের হয় তবে পাঁচশো দিরহাম জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার অর্থ পিতা লাভ করবে। আর যদি জীবিত বের হয় তবে পুরোপুরি 'দিয়ত' আদায় করতে হবে। অর্থাৎ খুনের বদলে খন অথবা মানুষ হত্যার কাফফারা দিতে হবে।

যদি বাচ্চার মধ্যে জীবন না আসে এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ থাকে তবে গর্ভপাত করা জায়েজ। অর্থাৎ যদি মহিলা বা বাচ্চার এই গর্ভ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে গর্ভপাত জায়েজ। নয়তো নাজায়েজ। গ্রহণযোগ্য কারণের এটাই ব্যাখ্যা।

মোটকথা, কবিরাগোনাহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গোনাহ হচ্ছে জীবিত সন্তান গর্ভপাত করা। এর চেয়ে গর্ভস্রাব করা ও জন্মনিয়ন্ত্রকওষুধ খাওয়া কম পাপের। তবে গ্রহণযোগ্য কারণ থাকলে গর্ভস্রাব করা ও জন্মনিয়ন্ত্রকওষুধ খাওয়া জায়েজ। আর জীবিত সন্তান গর্ভপাত করা সর্বাবস্থায় হারাম। ইিমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: 8]

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### বলাৎকার করা

বলাৎকার তথা পায়ুপথে যৌনচাহিদা পূরণ করার নোংরামি কোরআন-হাদিস ও যুক্তি উভয়ভাবে প্রমাণিত। সুস্থপ্রকৃতি নিজেই এই কাজ অস্বীকার করে। মন্দপ্রকৃতির মানুষ ছাড়া কেউ এই পথে পা বাড়াতে পারে না।

[দীন ও দুনিয়া: পৃষ্ঠা: ২৭২]

এটা অনেক পুরনো রোগ। সর্বপ্রথম হজরত লুত [আলায়হিস সালাম]-এর গোত্রের মধ্যে এই ব্যাধি সৃষ্টি হয়। শয়তান তাদেরকে পথভ্রম্ভ করে।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৪]

এই নোংরামি সর্বপ্রথম হজরত লুত [আলায়হিস সালাম]-এর গোত্রের মধ্যে ছড়ায়। তাদের আগের মানুষের মধ্যে এর অস্থিত ছিলো না।

হজরত লুত [আলায়হিস সালাম]-কে সডম [বর্তমান ইসরাইল ও জর্দান সীমান্ত বর্তী মৃতসাগর এলাকায়] শহরে বাস করার এবং শহরের মানুষকে পথপ্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়। তারা ছিলো সমকামিতায় অভ্যন্ত। তাদের আগে এই কাজ কেউ করেনি। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে—

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ الْمَا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِمِّنَ الْعَالَمِينَ - إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ - وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرُ كَيْفَ فَالْعُبَيْنَاهُ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرُ كَيْفَ كَالِبِ مِن الْغَابِرِيْنَ - وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرُ كَيْفَ كَالِبَ عَالَمُ الْمُعَالِقَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِيْنَ الْمُعَالِمِ فَاللَّهُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُولِ الْمِيْنَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ مُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

"এবং আমি লুতকে প্রেরণ করি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের আগে পৃথিবীতে কেউ করেনি? তোমরা কামতাড়িত হয়ে পুরুষের কাছে গমন করো নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমালজ্ঞানকারী সম্প্রদায়। এরপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম। কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া; সে তাদের মাঝেই রয়ে গেলো। যারা রয়ে গিয়েছিলো আমি তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর দেখো পাপীদের পরিণতি কেমন হয়।"

[সুরা: আরাফ, আয়াত: ৮০-৮১ ও ৮৩-৮৪]

তাদের ব্যাপারে দু'টি শান্তির বিবরণ পাওয়া যায়। এক. ভূপৃষ্ঠ উল্টিয়ে দেয়া। দুই. পাথরের বৃষ্টি। প্রথমে ভূমি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তারা যখন মাটির নিচে পড়ে গেছে তাদেরকে পাথরচাপা দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যারা লোকালয়ে ছিলো তাদেরকে মাটি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে আর যারা বাইরে ছিলো তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হবে! নিঃসন্দেহে এই ঘটনা শিক্ষণীয়। বিয়ানুল কোরআন]

সে সময় মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ তো মূলপাপেই লিপ্ত হতো। কেউ আবার অন্যপুরুষ বা নারীর প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে তাকাতো। হাদিসে এসেছে-

وَاللِّسَاتُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْقَلْبُ يُتَمَنِّى وَيَشْتُمِي .

"জিহ্বাও ব্যাভিচার করে। তার ব্যাভিচার হলো কথা এবং অন্তর কামনা বা বাসনা করে।" [মোসতাকরাকে হাকিম: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪৪] এর মধ্যে হাত দিয়ে ছোঁয়া, কুদৃষ্টিতে তাকানো সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মন খুশি করার জন্য কোনো সুদর্শন ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কথাবলাও ব্যভিচার ও সমকামিতার শামিল। অন্তরের ব্যাভিচার হলো কল্পনা করে করে স্বাদ নেয়া।

ব্যাভিচারের যেমন ব্যাখ্যা রয়েছে সমকামিতারও ব্যাখ্যা রয়েছে।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাত: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১১৮]

### নিজ স্ত্রীকে বলাৎকার করা

স্ত্রীর পায়ুপথে মিলিত হওয়া হারাম। বলাৎকার এমন একটি অভ্যাস যা মানবজাতির বংশধারাকে ধ্বংস করে। পদ্ধতির ফলে মানুষ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা বিকৃত করে তার বিপরীতে অবৈধপথে নিজের চাহিদা পূরণ করে। এজন্য এই কাজের মন্দত্ব ও তার নিন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি মানুষের প্রকৃতিতে মিশে গেছে। পাপিষ্ঠব্যক্তিরাই এমন কাজ করে। তবে তারাও তাকে জায়েজ মনে করে না। যদি তাদেরকে এমন কাজের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে তারা লজ্জায় মৃত্যুকামনা করে। হঁয়া, যারা সুস্থপ্রকৃতির ধারা থেকে সরে গেছে তাদের কোনো লজ্জা অবশিষ্ট থাকে না। তারা নিঃসঙ্কোচে এমন কাজে লিপ্ত হয়। [বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৯]

বলাৎকারকারীর ওপরে শরিয়ত কোনো কাফফারা নির্ধারণ করেনি। কাফফারা নির্ধারণ না করার কারণ হলো, যেকাজ সত্ত্বাগতভাবে পাপ কাফফারা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কাফফারা এমন বিষয়ে প্রভাব ফেলে যা সত্ত্বাগতভাবে নির্দোষ কিন্তু প্রাসঙ্গিক কোনো কারণে হারাম হয়েছে। বলাৎকার ও সমকামিতা এমন পাপ যার জন্য শাস্তি নির্ধারিত। কাফফারা যথেষ্ট নয়।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ২৩৬ থেকে ২৩৯]

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ২৯৬

# जयप्राय [. २८ ].

গোসল ও পবিত্রতা

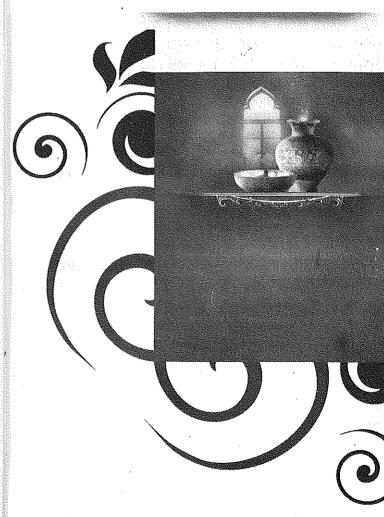

# গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ

#### ঋতুস্রাবের পর গোসল

ঋতুর রক্তকে আল্লাহতায়ালা অশূচি ও ময়লা বলেছেন। আর যে ময়লা দ্বারা দেহ বারবার মলিন হয় তার দ্বারা মানবাত্মা অপবিত্র হয়। দ্বিতীয়ত রক্ত প্রবাহিত হলে অভ্যন্তরীণ সৃক্ষরগগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। যখন গোসল করে তখন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন হয়। রগগুলো সতেজতা ফিরে পায়। তাতে আগের কর্মশক্তি ফিরে আসে।

এই অপবিত্রতার কারণে আল্লাহতায়ালা ঋতুবর্তী নারীদের সম্পর্কে বলেন–

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءِ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ

"কাজেই তোমরা ঋতু অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যাবে।'

[সুরা: বাকার, আয়াত: ২২২; আল মাসালিহুল আকলিয়ায়: পৃষ্ঠা: ৩৭]

### বীর্যপাতের পর গোসলের কারণ

বীর্যপাতের পর গোসল ওয়াজিব হওয়া ইসলামিশরিয়তের সৌন্দর্য ও আল্লাহর প্রজ্ঞা, অনুগ্রহ ও কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা বীর্য পুরো শরীর থেকে বের হয়। এজন্য আল্লাহ বীর্যের নাম పূর্য বা নির্যাস রেখেছেন। বর্ণিত হচ্ছে—

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَارَ مِنْ سُلَاةٍ مِنْ طِيْنٍ

"আমি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস দ্বারা।"

[সুরা: মোমিনুন, আয়াত:১২]

অর্থাৎ আমি মানুষকে মাটির নির্যাস তথা খাদ্য দারা তৈরি করেছি। প্রথমে মাটি, এরপর তার মাধ্যমে খাদ্যশয্য হয়। অতঃপর আমি তা থেকে বীর্য তৈরি করি।

[বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৮৭]

বীর্য মানুষের সারাদেহ থেকে নির্যাসিত। যা সারাদেহে প্রবাহিত হয়ে পেছন দিয়ে নিচে নেমে আসে। যৌনাঙ্গ দ্বারা বের হয়ে যায়। বীর্যপাতের ফলে শরীর অনেক দুর্বল হয়ে যায়। খুব দুর্বলতা অনুভূত হয়। পানি ব্যবহার করলে দুর্বলতা কেটে যায়।

এছাড়া বীর্যপাত হলে শরীরের সমস্ত সৃক্ষছিদ্র খুলে যায়। কখনো কখনো ঘাম ঝরে। যামের সঙ্গে শরীর অভ্যন্তরীণ কিছু উপাদান বের হয়ে আসে। যা ছিদ্রের মুখে অবস্থান করে। যদি তা ধোয়া না হয় তাহলে ভয়ংকর রোগ হওয়ার আশংকা আছে। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯]

#### সহবাসের পর গোসলের উপকারিকতা

বীর্যপাতের ফলে শরীরে ক্লান্তি, দুর্বলতা ও অলসতা সৃষ্টি হয়। গোসলের ফলে অন্তরে শক্তি, প্রফুল্লতা ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়। শরীর সতেজ হয়। হজরত আবুজর [রিদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, ফরজ গোসলের পর মনে হয় যেনো নিজের ওপর থেকে পাহাড় নামানো হলো। এটা প্রত্যেক সুস্থপ্রকৃতি ও স্বভাবের অধিকারী মানুষ অনুভব করে।

অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ লিখেন, সহবাসের পর গোসল করলে তা দেহের ক্ষয় হওয়া শক্তি ফিরিয়ে আনে। দুর্বলতা দূর করে। ফরজ গোসল দেহ ও আত্মার জন্য অত্যম্ভ উপকারী। গোসল না করে অপবিত্র অবস্থায় থাকা দেহ ও আত্মার জন্য অত্যম্ভ ক্ষতিকর। এই গোসলের উপকারিতা সম্পর্কে বিবেক ও সুস্থপ্রকৃতির যথেষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯]

#### অন্যান্য উপকারিতা

গোসল ফরজ হলে ফেরেশতারা অনেক দূরে চলে যায়। গোসল করলে দূরত্ব দূর হয়। এজন্য অনেক সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে, মানুষ ঘুমালে তার আত্মা আকাশে উঠে যায়। যদি পবিত্র হয় তাহলে সেজদা করার অনুমতি পায়। আর অপবিত্র [গোসল ফরজ] হলে সেজদা করার অনুমতি পায় না। এ কারণে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, 'যদি অপবিত্র শরীরে ঘুমাতে হয় তাহলে অন্তত ওজু করে নেবে।'

সহবাসের দ্বারা মানুষ আনন্দ পায়। আনন্দে ডুবে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়। এটা দূর করার জন্য গোসল করা হয়।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৮]

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# গোসলের স্থান ও পদ্ধতি

#### গোসল দাঁড়িয়ে করবে না বসে

গোসল এমন স্থানে করা উচিত যেখানে তাকে কেউ দেখবে না। যদি এমন নির্জন স্থানে গোসল করে যেখানে কেউ তাকে দেখে না তবে সেখানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যাবে। চাই দাঁড়িয়ে গোসল করুক বা বসে গোসল করুক; গোসলখানা ছাদ ঢাকা থাকুক বা না থাকুক কিন্তু বসে গোসল করা উত্তম। কেননা এতে পর্দা বেশি রক্ষা পায়। কিন্তু নাভি থেকে 'হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্যনারীর সামনে খোলাও গোনাহ। বেশিরভাগ মহিলা অন্যনারীর সামনে পুরো উলঙ্গ হয়ে গোসল করে। এটা খুব লজ্জার কথা। বিহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা: ৫২] প্রশ্ন: পুরুষ ও নারীদের জন্য দাঁড়িয়ে বা বসে গোসল করার বিধানের ব্যাপারে আলেমগণ কি একমত না মতভিন্নতা আছে? জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সিল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] হজরত আয়েশা [রিদিয়াল্লাহু আনহা]-কে বসে গোসল করতে বলেন।

উত্তর : পুরুষ ও নারীদের গোসল করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওলামায়েকেরাম একমত। তাহলো, দাঁড়িয়ে ও বসে উভয়ভাবেই জায়েজ। তবে পর্দার কথা বিবেচনা করে বসে গোসল করা উত্তম।

মুফাসসিরগণ مَنْ قَيَامِ وَ قُمُوْدِ -এর ব্যাখ্যা করেছেন مِنْ قَيَامِ وَ قُمُوْد بِ দাঁড়িয়ে বা বসে। আর গোসলের অবস্থান তো আরো নিচে। অর্থাৎ যেখার্নে সঙ্গমই দাঁড়িয়ে বসে উভয়ভাবে করা জায়েজ সেখানে গোসল আরো ভালোভাবে জায়েজ।

মাসয়ালা : যদি কারো ওপর গোসল করা ফরজ হয় এবং সে গোসল করার জন্য কোনো আড়াল না পায়। তখন শরিয়তের বিধান হলো, পুরুষের সামনে পুরুষের উলঙ্গ হয়ে প্রিয়োজনে] গোসল করা ওয়াজিব। এমনিভাবে নারীর সামনে নারীর উলঙ্গ হয়ে প্রিয়োজনে] গোসল করা ওয়াজিব। আর পুরুষের সামনে নারীর এবং নারীর সামনে পুরুষের গোসল করা হারাম বরং এমন সময় তায়ামুম করবে।[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২৯১]

### গোসলের সুনুতপদ্ধতি

গোসলকারীর প্রথমকাজ উভয় হাতের কজি পর্যন্ত ধোয়া। এরপর লজ্জাস্থান ধোয়া। হাতে ও লজ্জাস্থানে নাপাকি থাকুক বা না থাকুক। এরপর শরীরের কোথাও নাপাকি থাকলে তা দূর করা। এরপর ওজু করা। যদি কোনো চৌকি বা পাথরের ওপর অর্থাৎ এমন স্থানে গোসল করে যেখানে পানির ছিটা আসে না, গড়িয়ে চলে যায় তবে ওজু করার সময় পাও ধুয়ে নেবে। আর যদি এমন স্থান হয় যেখানে পায়ে পানি লাগে তবে গোসলের পর আবার পা ধুতে হবে। সুতরাং এমন অবস্থায় ওজু করবে কিন্তু প্রথমে পা ধুবে না। ওজুর পর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে। এরপর তিনবার ডান কাধে। তিনবার বাম কাধে। এরপর এমনভাবে পানি ঢালবে যেনো সারাশরীরে পানি গড়িয়ে পড়ে। এরপর ওইস্থান থেকে সরে অন্যস্থানে গিয়ে পা ধুবে। যদি ওজুর সময় পা ধোয়া হয় তাহলে ধোয়ার দরকার নেই। গোসল করার সময় প্রথমে সারা শরীর্নে ভালোভাবে হাত বুলাবে এরপর পানি ঢালবে যেনো সবজায়গায় ভালোভাবে পানি পৌছে যায়। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি গোসলের উত্তমপদ্ধতি বর্ণনা করলাম। এটাই সুনুতিগোসল। এখানে কিছু জিনিস ফরজ। যা ছাড়া গোসল হয় না। মানুষ অপবিত্র থেকে যায়। কিছু জিনিস সুনুত। যা করলে সোয়াব পাওয়া যায়। না করলেও ওজু হয়ে যায়।

গোসলের ফরজ তিনটি-

- এমনভাবে কুলি করা যেনো সারা মুখে পানি পৌছে যায়।
- ২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি দেয়া এবং
- ৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌছানো। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫২]

#### গোসলের সময় দোয়া ও জিকির

যখন সারাশরীরে পানি পৌছে যায় তখন কুলি করে নাকে পানি দিলে ওজু হয়ে যায়। ওজুর নিয়ত করুক বা না করুক।

এমনিভাবে গোসলের সময় কালেমা পড়া বা পড়ে পানিতে ফু দেয়া আবশ্যক নয়। মন চাইলে পড়বে নয়তো পড়বে না। সর্বাবস্থায় মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। বরং গোসলের সময় কালেমা বা অন্যকোনো দোয়া না পড়াই উত্তম। গোসলের সময় কোনো কিছু পড়ার প্রমাণ শরিয়তে নেই। এই জন্য গোসলের সময় কিছু পড়বে না।[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৭]

#### গোসলের সময় কথা বলা

গোসলের সময় বিনা প্রয়োজনে কথা বলা উচিত নয়।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৬]

প্রশ্ন: 'আগলাতুল আওয়াম' গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, গোসলখানা ও পায়খানায় গিয়ে কথা বলা মানুষ হারাম মনে করে। অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না। মেশকাতশরিফে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে—

لَا يَخْرُجُ الرُّرُجُ لَارِ. يَضْرِ بَارِ. الْخَائِطُ كَاشِ فَيْنِ عَنْ عَوْرَ هِمِ ايَتَحَدَّ ثَارِ. فَإِنَّ اللهُ يَهُفُّتُ عَلَى ذَلْتُ

"দুইজন ব্যক্তি যেনো একসঙ্গে তাদের সতর [যে স্থান ঢেকে রাখা আবশ্যক] খুলে পরস্পর কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা এতে আল্লাহতায়ালা ক্রদ্ধ হন।"

এই হাদিস দ্বারা জানা যায়, সতর খুলে কথা বললে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন। গোসলখানা, বিশেষ করে পায়খানায় সতর খোলা থাকে।

উত্তর : এই হাদিস দারা উদ্দেশ্য দুইব্যক্তি এমনভাবে উলঙ্গ হওয়া যাতে একজন অপরজনের লজ্জাস্থান দেখতে পায়। নয়তো দুইব্যক্তির কথা বলতো না। বাক্যটা হতো এমন, الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْغَائِطُ

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৮]

মোটকথা, বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না। প্রয়োজনে কথা বলার অবকাশ আছে।

গোসলের সময় নারীদের লজ্জাস্থানের বাইরের অংশ ধোয়াই যথেষ্ট প্রশ্ন : গোসলের সময় নারীদের যোনিপথের ভেতরের অংশ আঙ্গুল দিয়ে তিনবার পবিত্র করা ফরজ না সুনুত? এভাবে পবিত্র করা ছাড়া গোসল হয় কী না। অনেক আলেম বলেন, যোনিপথের ভেতরের অংশ আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কার না করলে গোসল হবে। তাদের কথা সঠিক না ভুল?

উত্তর: এমন করা ফরজও নয়, সুনুতও নয়। আবশ্যক বলা ভুল।

فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ لَا تُدُخِلُ اِصْبَاعُهَا فِي قُبْلِهَا بِهِ يُفْتَى "নারীরা লজ্জাস্থানে আঙ্গুল ঢুকাবে না। এটার ওপরই ফতোয়া।' [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪]

# গোসলের সময় চুলের খোঁপা খোলার প্রয়োজন নেই

যদি চুলের খোঁপা করা না থাকে তাহলে সমস্ত চুল এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো আবশ্যক। যদি একটি চুলের গোড়া পরিমাণ শুকনো থাকে তবে গোসল হবে না। কিন্তু চুল যদি খোপা করা থাকে তবে চুল ভেজানো আবশ্যক নয়। কিন্তু চুলের গোড়ায় পানি পৌছাতে হবে। পশমের একটি গোড়াও যেনো শুকনো না থাকে। খোপা না খুলে যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো না যায়, তবে খোপা খুলে ফেলবে এবং চুল ভেজাবে।[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৭]

প্রশ্ন: যখন গোসল ফরজ হয়, তখন নারীর চুল খোলা ছিলো। পরে চুল খোপা করে। এখন এই নারীর জন্য গোসলের সময় চুলের গোড়া ভেজানো যথেষ্ট না-কি খোপা খোলা ওয়াজিব? সম্ভবত হায়েজের গোসলের সময় চুলের খোপা ভিজিয়ে নেয়া এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌছানোই যথেষ্ট। খ্রীসহবাস এবং ঋতুপরবর্তী গোসলের মধ্যে সম্ভবত কোনো পার্থক্য নেই। শরিয়তের সঠিক বিধান কী? উত্তর:

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ اَرْبَ تَنْقَضَ ضَفَائرَهَا فِي الْخُسُلِ إِذَا بِلْكَ الْمَاءُ اَصُولِ الشَّعْرِ "চুলের গোড়ার পানি পৌছলে গোসলের সময় নারীদের জন্য চুলের খোপা বা বেণী খোলা আবশ্যক নয়।' [হেদায়: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১] ওইউদ্ধৃতি দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝা যায়। এক. গোসলের সময় চুল বাঁধা থাকলে খোলা আবশ্যক নয়। চাই, গোসল ফরজ হওয়ার সময় চুল থাকুক না কেনো। দুই. ফরজ গোসলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গোসল স্ত্রীসহবাসে পরের হোক বা হায়েজের হোক। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪]

#### কিছু প্রয়োজনীয় কথা

- গোসল করার সময় কেবলার দিকে মুখ করবে না।
- ২. পানি বেশি খরচ করবে না। আবার এতো কমও ব্যবহার করবে না যে, গোসল ভালোভাবে করা না যায়।
- ৩. গোসলের পর কোনো কাপড় দিয়ে শরীর মুছে নেবে এবং খুব দ্রুত শরীর ঢেকে নেবে। ওজু করার সময় যদি পা ধোয়া না হয়, তবে গোসলের স্থান থেকে সড়ে গিয়ে প্রথমে শরীর ঢাকবে এরপর পা ধুবে।
- 8. নাকফুল, কানের দুল ও হাতের চুড়ি খুব ভালোভাবে নাড়াবে। যেনো ছিদ্রের মধ্যে ভালোভাবে পানি পৌছে যায়। যদি কানে দুল না-ও থাকে তবুও ছিদ্রের মধ্যে ভালোভাবে পানি পৌছাবে। এমন যেনো না হয় পানি পৌছলো না এবং গোসল হলো না। আংটি ও চুড়ি ঢিলা হলেও নাড়াবে, তবে নাড়ানো ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৭]

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### যাদের ওপর গোসল ফরজ

## কিছু জরুরি পরিভাষা

যৌন উত্তাপের শুরু দিকে যে পানি বের হয় এবং যা বের হওয়ার পর উত্তাপ কমে যায় না বরং বেড়ে যায় তাকে মজি বা কামরস বলা হয়। পরিতৃপ্ত হওয়ার পর উত্তাপ শেষে যে পানি বের হয় তাকে মনি [বীর্য] বলা হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও চেনার উপায় হলো, মনি বের হওয়ার পর তৃপ্তি আসে। উত্তাপ শেষ হয়ে যায়। আর কামরস বের হওয়ার পর উত্তাপ কমে না বরং বেড়ে যায়। মজি পাতলা হয়, মনি গাঢ় হয়।

মজি বের হলে গোসল ফরজ হয় না কিন্তু ওজু ভেঙ্গে যায়। বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হয়।

- ১. ঘুমে বা জাগ্রত অবস্থায় যৌনউত্তাপের সঙ্গে বীর্য বের হলে নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর গোসল ওয়াজিব। চাই তা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে হোক বা শুধু চিন্তা ও কল্পনার কারণে হোক। যেভাবেই বের হোক—সর্বাবস্থায় গোসল ওয়াজিব।
- ২. যখন পুরুষের যৌনাঙ্গের সুপারি [পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ] ভেতরে প্রবেশ করে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন মনি বের না হলেও গোসল ওয়াজিব। সুপারি নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলেও গোসল ফরুজ। আবার পায়ুপথে প্রবেশ করলেও গোসল করা ফরজ। তবে, পায়ুপথে মিলিত হওয়া অনেক বড়ো গোনাহের কাজ।
- ৩. নারীর সামনের রাস্তা দিয়ে প্রতিমাসে যে রক্ত বের হয় তাকে হায়েজ বলে। হায়েজ বন্ধ হলে তাদের উপর গোসল করা ওয়াজিব। সন্তান প্রসব করার পর যে স্রাব বের হয় তাকে নেফাস বলে। নেফাস বন্ধ হলেও গোসল করা ওয়াজিব। মূলকথা চার জিনিস দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়-
- যৌনউত্তাপের সঙ্গে বীর্য বের হলে।
- ২. পুরুষের সুপারি ভেতরে চলে গেলে।
- ৩. হায়েজের রক্ত বন্ধ হলে।
- 8. নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৫]

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ৩০৪

#### চার কারণে গোসল ফরজ হয়

- যৌনউত্তাপের সময় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শরীর থেকে বীর্য বের হওয়া। ঘুমে
  থাকুক বা জাগ্রত। হুঁশে থাকুক বা বেহুঁশ হোক। কোনো চিন্তা বা কল্পনা করে।
  বিশেষ অঙ্গ নাড়াচাড়া করে বা অন্যউপায়ে।
- ২. যৌনউতাপের সঙ্গে কোনো পুরুষের যৌনাঙ্গের মাথা কোনো জীবিত নারীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করা বা কোনো মানুষের পায়ুপথে প্রবেশ করা; সে পুরুষ হোক বা নারী অথবা হিজড়া হোক; বীর্য বের হোক বা না হোক– উভয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে উভয়ের ওপর গোসল ফরজ। নয়তো শুধু প্রাপ্তবয়স্কব্যক্তির উপর।
- ৩. ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর।
- 8. নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর। [বেহেশতি জেওর]

#### জরুরি মাসয়ালা

- ১. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সঙ্গে কেউ সহবাস করলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু অভ্যাস করার জন্য গোসল করবে। পুরুষের উপর গোসল করা ওয়াজিব।
- ২. যদি সামান্য পরিমাণ বীর্য বের হয়, এরপর গোসলের পর পুনরায় মনি বের হয়, তবে আবার গোসল করা ওয়াজিব।
- ৩. যদি গোসলের পর স্ত্রীর যৌনাঙ্গ দিয়ে স্বামীর বীর্য বের হয়, যা ভেতরে থেকে গিয়েছিলো তবে গোসল করতে হবে না। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৫]
- 8. প্রশ্ন : কেউ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলো। এরপর প্রস্রাব করে ভালোভাবে গোসল করে নেয়। এরপর যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন আবার বীর্য বা কামরসের ফোটা আসে। এমন ব্যক্তির উপর কি গোসল করা ওয়াজিব?
- উত্তর: সে সময় যদি তার যৌনাঙ্গ উত্তপ্ত না হয়, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যৌনাঙ্গ উত্তপ্ত হলে এবং তার মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হলে গোসল করা ওয়াজিব। [ইমদাদুল ফতোয়া]
- ৫. যদি কারো যৌনান্ধ দিয়ে কিছু বীর্য বের হয় এবং সে গোসল করে নেয়। গোসলের পর তার যৌনান্ধ দিয়ে আবার কিছু বীর্য বের হয় তখন তার প্রথম গোসল বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উপর দ্বিতীয়বার গোসল করা ফরজ। শর্ত হলো, অবশিষ্ট বীর্য ঘুমানো, পেশাব করা এবং চল্লিশ পা বা তার চেয়ে বেশি হাঁটার আগে বের হতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বীর্য বের হওয়ার আগে সে যদি কোনো নামাজ আদায় করে থাকে, তবে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৬. পেশাবের পর বীর্য বের হলেও গোসল ফরজ হবে। যদি তা যৌন্উত্তাপের সঙ্গে বের হয়।[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২৮৮]

#### যে অবস্থায় গোসল ফরজ নয়

- ১. বীর্য যদি যৌনউত্তাপের সঙ্গে বের না হয় তবে গোসল ফরজ নয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি বোঝা উঠাচেছ বা ওপর থেকে পড়ে গেলো, কেউ তাকে আঘাত করলো বা ব্যথার কারণে তার বীর্য যৌনউত্তাপ ছাড়াই বের হয়ে গেলো, তবে তার ওপর গোসল ফরজ নয়।
- ২. যদি কোনো পুরুষ নিজের বিশেষ অঙ্গে কাপড় পেচিয়ে সহবাস করে, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। শর্ত হলো, কাপড় এতো মোটা হবে যে, শরীরের উত্তাপ ও সহবাসের মজা পাওয়া যায় না। সতর্কতা হলো, সুপারি প্রবেশের কারণে গোসল ওয়াজিব হবে।
- ৩. যদি কোনো পুরুষ সুপারির অংশের চেয়ে কম পরিমাণ প্রবেশ করায় তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।
- 8. কামরস ও রোগজনিত পানি বের হওয়ার দ্বারা গোসল ফরজ হয় না।
- ক. অনিয়মিত ঋতুর দারা গোসল ফরজ হয় না।
- ৬. যেব্যক্তির সবসময় বীর্য বের হওয়ার রোগ আছে, বীর্য বের হওয়ার দ্বারা তার গোসল ওয়াজিব হবে না।

#### স্বপ্নদোষের মাসয়ালা

- **১.** ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলে যদি শরীরে বা কাপড়ে বীর্য লেগে থাকতে দেখে তবে গোসল করা ওয়াজিব। চাই ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপু দেখুক বা না দেখুক।
- ২. স্বপ্নে পুরুষের পাশে বা নারীর পাশে শুতে দেখে বা সহবাসের স্বপ্ন দেখে এবং আনন্দ পায় কিন্তু বীর্য বের হয় না, তবে গোসল করা ওয়াজিব নয়। আর বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে। যদি কাপড়ে আর্দ্রতা অনুভূত হয় কিন্তু মনে করতে পারে না বা বুঝতে পারে না এটা মনি [বীর্য] না মজি [বীর্য থেকে পাতলা শুক্ররস যা বীর্য বের হওয়ার আগে বের হয়], তখনও গোসল করা ওয়াজিব।
- ৩. স্বামী-স্ত্রী দু'জন এক খাটে শুয়ে আছে। ঘুম ভেঙ্গে বিছানার চাদরে বীর্ষের দাগ দেখে কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কেউ স্বপ্ন দেখার কথা মনে করতে পারে না, তখন উভয়ে গোসল করে নেবে। কেননা জানা নেই কার বীর্য।
- 8. অসুস্থতা ও অন্যকোনো কারণে কোনোপ্রকার কামভাব ও উত্তেজনা ছাড়া নিজে নিজে বীর্য বের হয়ে আসলে গোসল ওয়াজিব নয়। তবে ওজু ভেঙ্গে যাবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৬]

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ৩০৬

#### পানির মতো পাতলা মনি ও মজির বিধান

প্রশ্ন: একব্যক্তির বীর্য অনেক পাতলা। সে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ করার সময় তার বীর্য ক্ষিপ্রতা ছাড়া বের হয়ে যায়। এই ব্যক্তি কি গোসল করা ছাড়া নামাজ আদায় করতে পারবে না-কি গোসল করা ওয়াজিব?

উত্তম: গোসল করা ওয়াজিব। [ইমদাদুল ফতোয়া: পৃষ্ঠা: ৫৭]

প্রশ্ন: বর্তমানে স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে বীর্য অনেক পাতলা হয়। যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় তবে কি ঘষা ও ডলার দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে না-কি ধোয়ার প্রয়োজন আছে? মজি যদি কাপড়ে লাগে তবে তা ঘষে উঠালে যথেষ্ট না-কি ধোয়া আবশ্যক?

উত্তর: 'দুররে মুখতার' গ্রন্থের প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী বীর্য পাতলা হলে ঘষার দারা পবিত্র হয়। দিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় মজি ধোয়া ওয়াজিব।[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৪]

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# যাদের ওপর গোসল ওয়াজিব তাদের জন্য কিছু বিধান

- যার ওপর গোসল করা ওয়াজিব তার জন্য কোরআনশরিফ ছোঁয়া, তেলওয়াত করা, মসজিদে যাওয়া নাজায়েজ।
- ২. আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, কালেমা পড়া, দরুদশরিফ পড়া জায়েজ।
- ৩. তাফসিরের গ্রন্থাদি ওজু ও গোসল ছাড়া ছোঁয়া মাকরুহ। অনুবাদসহ কোরআনশরিফ ছোঁয়া সম্পূর্ণ হারাম। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৬]
- 8. যে নারী হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় থাকে অথবা তার ওপরে গোসল করা ফরজ- তার জন্য মসজিদের যাওয়া, কাবাশরিফ তওয়াফ করা, কোরআনশরিফ তেলাওয়াত করা এবং ছোঁয়া অবৈধ।
- ৫. যদি কোরআনশরিফ গেলাফ বা রুমাল জড়ানো থাকে তবে কোরআনশরিফ ছোঁয়া ও উঠানো জায়েজ।
- ৬. জামার হাতা দিয়ে এবং পরিহিত উড়নার আঁচল দিয়ে কোরআনশরিফ ধরা ও উঠানো বৈধ নয়, তবে শরীর থেকে পৃথক কোনো কাপড় হলে যেমন, রুমাল ইত্যাদি দিয়ে উঠানো জায়েজ।
- ৭. যদি পুরো সুরা ফাতেহা দোয়ার নিয়তে পড়ে এবং এমন অন্যান্য দোয়া যা কোরআনশরিফে এসেছে তা দোয়ার নিয়তে পড়ে, তেলওয়াতের নিয়তে না পড়ে তবে জায়েজ। তাতে কোনো গোনাহ হবে না। দোয়ায়ে কুনুত পড়়াও জায়েজ।
- ৮. কালেমা ও দরুদশরিফ পড়া, আল্লাহর নাম নেয়া অথবা অন্যকোনো ওজিফা পড়া জায়েজ।
- **১.** যদি কোনো নারী মেয়েদের কোরআনশরিফ পড়ায়, এমন অবস্থায় তার জন্য থেমে থেমে পড়া জায়েজ। সে নাজেরা (দেখে) পড়ানোর সময় এক আয়াত পুরো পড়বে না, বরং এক দুই শব্দর পর শ্বাস ছেড়ে দেবে। থেমে থেমে আয়াত বলে দেবে।
- ১০. হায়েজের সময় মোস্তাহাব হলো, নামাজের সময় হলে ওজু করে কোনো পবিত্র স্থানে কিছুক্ষণ বসে বসে আল্লাহর জিকির করবে। যাতে নামাজের অভ্যাস ছুটে না যায়।[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৩]

#### মূলবিধান

- ১. জুনুবি ব্যক্তি [যার উপর গোসল ফরজ] ও হায়েজামহিলার জন্য কোরআনশরিফ পড়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। এটাও জানা গেছে যে, একআয়াত পুরোপুরি পড়া নাজায়েজ।
- ২. হাদিস পড়া জায়েজ। এ ব্যাপারেও কোনো মতভিন্নতা নেই।
- ৩. একআয়াতের কম পড়া কোনো কোনো ফকিহ'র কাছে নাজায়েজ।
- 8. যদি কোরআনশরিফ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে পড়া না হয় বরং দোয়ার উদ্দেশ্যে পড়া হয় এবং তাতে দোয়ার অর্থ থাকে তবে অধিকাংশ আলেমের কাছে জায়েজ। কেউ কেউ এর উপর ফতোয়া দেননি।
- ৫. আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য কোরআন-হাদিসের দোয়াসমূহ হায়েজানারী পড়তে পারবে। তবে কোরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো দোয়ার নিয়তে পড়বে। তেলওয়াতের নিয়তে পড়বে না। যেখানে এই সতর্কতার ভরসা পাওয়া না যায় সেখানে নিষেধ করাই নিপারদ।

জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] ও হায়েজার বিধানে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের বিধানসমূহ এক। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯০]

#### নাপাকশরীরে চুল ও নখ কাটা মাকরুহ

প্রশ্ন: জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] অবস্থায় গোঁফ ছাটা, চুল কাটা, নখ কাটা জায়েজ আছে কী? এই বক্তব্য কি ঠিক, যদি এমন অবস্থায় গোসলের আগে চুল ও নখ কাটা হয় তবে চুল ও নখ অপবিত্র থেকে যাবে। কেয়ামতের দিন তারা অভিযোগ করবে– আমাদেরকে অপবিত্র অবস্থায় ছেডে দেয়া হয়েছে।

উত্তর : 'হেদায়াতুন নুর' গ্রন্থে মাওলানা সাদুল্লা লিখেন, 'অপবিত্র অবস্থায় গোঁফ ও নখ কাটা মাকরুহ।'

এর দারা জিজ্ঞাসিত বিষয়টি মাকরুহ বলে জানা যায়। কিন্তু তার পেছনে যে দলিল দেয়া হয়েছে কোথাও তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বাহ্যত এটা ঠিকও নয়। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৮]

'তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ' গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্ট মাকরুহ বলা হয়েছে। এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] অবস্থায় যে চুল কাটা হবে কেয়ামতের দিন তা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে।

يُكُرُهُ قَصُّ الْاَظْفَارِ فِي حَالَتِ الْبَنَابَةِ كَذَا إِزَالَةُ الشَّحْرِلِمَا رُوٰى خَالِدُ مَرْفُوْعًا مَنَ تَنَوَّرَ قَبْلُ أَنِّ يَخْتَسِلَ جَاءَتُهُ كُلِّ شَحْرَةٍ فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلَهُ لِمَ ضَيِّخِنِي وَلَمْ يَخْسِلُنِي كَذَا فِي شَرْحِ شِرْعَةِ الإِشْلَامِ عَنْ مَجْمَعِ الْفُتَاوِى وَغَيْرِم

"জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] অবস্থায় নখকাটা মাকরুহ। এমনিভাবে চুলকাটাও। প্রমাণ যা খালেদ থেকে 'মারফু' সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেব্যক্তি [ফরজ] গোসল করার আগে পরিচ্ছন্ন হয় [শরীরের অবাঞ্জিত লোম থেকে] কেয়ামতের দিন তার প্রত্যেকটি চুল উপস্থিত হবে এবং অভিযোগ করবে, হে আল্লাহ! কনো আমাকে পবিত্র না করে কাটা হলো?" [মারাকিল ফালাহ: পৃষ্ঠা: ২৮৬]

#### গোসল করলে যদি রোগের ভয় থাকে

- ১. যদি অসুস্থতার কারণে পানি ক্ষতিকর হয় অর্থাৎ ওজু বা গোসল করলে রোগের প্রকটতা বেড়ে যাবে বা সুঁস্থ হতে দেরি হবে তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। কিন্তু যদি ঠাণ্ডা পানি ক্ষতিকর হয়, গরম পানিতে সমস্যা না থাকে তবে পানি গরম করে গোসল করা ওয়াজিব। এরপরও যদি গরম পানি পাওয়া না যায় তখন তায়াম্মুম করা যাবে।
- ২. যেভাবে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ তেমনিভাবে অপারগতার সময় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ। এমনিভাবে যেনারী ঋতু ও নেফাস থেকে পবিত্র হয়েছে তার জন্য অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। ওজু ও গোসলের তায়াম্মুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের পদ্ধতি এক।
- ৩. তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো, পবিত্র মাটির ওপর দুই হাত রাখবে, এরপর সেখান থেকে হাত উঠিয়ে সমস্ত মুখমওল মাছেহ করবে। দ্বিতীয়বার পুনরায় মাটির ওপর দুই হাত রাখবে এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। চুড়ি, কঙ্কণ ইত্যাদির নিচের অংশ ভালোভাবে মাসেহ করবে। যদি তার ধারণা অনুযায়ী এক নখ পরিমাণ জায়গাও শুকনো থাকে তবে তায়াম্মুম হবে না। আংটি খুলে ফেলবে যেনো তার নিচের অংশ বাকি না থাকে। যখন এই দুটি কাজ করবে তখন তায়াম্মুম সম্পন্ন হবে। মাটিতে হাত রাখার পর হাতে মাটি লাগলে তা ঝেড়ে ফেলবে যেনো মুখে মাটি লেগে না যায়।
- 8. যদি গোসল করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় আর ওজু করা ক্ষতিকর না হয় তবে তায়াশ্মুম করবে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতাস্বরূপ ওজু করবে। যদি কারো ওজু ও গোসল উভয়ের প্রয়োজন হয় এবং উভয়টার ব্যাপারে অপারগ হয়। তবে সে একবারই তায়াশ্মুম করবে, দুইবার করার প্রয়োজন নেই।

[বেহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা: ৬৮]

# রেলুভ্রমণের সময় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার বিধান

প্রশ্ন: রেল ইত্যাদিতে ভ্রমণ করার সময় যদি গোসলের প্রয়োজন হয় এবং পানি না পাওয়া যায় তখন তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করা যাবে কী-না? স্টেশনে যদিও প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায় কিন্তু রেলে গোসল করা কঠিন। এমন অবস্থায় তায়াম্মুমের সুযোগ আছে কি?

মুসলিম বর-কনে: ইসলামি বিয়ে ৩১০

উত্তর: স্টেশনে গোসল করা কঠিন নয়। প্লাটফর্মে লুঙ্গি [বা কোনো কাপড়] টানিয়ে বসে ভিস্তিকে টাকা দিয়ে বলবে মশক দিয়ে ওপর থেকে পানি ঢেলে দিতে। এর আগে রেলের গোসলখানা বা টয়লেটে গিয়ে উরু ও শরীর পবিত্র করে নেবে। পাত্রে পানি নিয়ে অথবা যদি পানির পাইপ থাকে তবে রেলের গোসলখানা ও টয়লেটে গোসল করা সম্ভব। শুধু সাহসের প্রয়োজন। এমন অবস্থায় তায়াশ্মুম করা বৈধ হবে না। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৫]

### লিকুরিয়া বা ক্ষয়রোগের বিধান

প্রশ্ন: অধিকাংশ নারীর সাদা তরল পদার্থ সবসময় ঝরতে থাকে। তা কি পবিত্র, না অপবিত্র? এমন অবস্থায় নামাজ বৈধ কি? তা বের হলে ওজু ভেঙ্গে যায় না থাকে? উত্তর: যোনিপথে নির্গত পদার্থ তিন প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের বিধান ভিন্ন।

- যা যোনিপথের বাইরের অংশ থেকে বের হয়─ তা মূলত ঘাম। শরিয়তের দৃষ্টিতে তা পবিত্র।
- ২. যা যোনিপথের ভেতর অর্থাৎ তার প্রথম অংশ জরায়ু থেকে বের হয়– এমন পদার্থকে কামরস ও রোগজনিত রস বলা হয়। তা অপবিত্র।

#### মূলকথা:

- ১. যৌনাঙ্গের বাইরের অংশ যা গোসলের সময় ধোয়া ফরজ, তা থেকে নির্গত তরল পদার্থ পবিত্র।
- ২. যৌনাঙ্গের ভেতরের অংশ যা গোসলের সময় ধোয়া আবশ্যক নয়, তা থেকৈ নির্গত তরল পদার্থ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। সতর্কতা হলো অপবিত্র ধরা।
- ৩. যে অংশ যৌনাঙ্গের ভেতরও নয় বাইরও নয়, বরং ভেতরের প্রথম অংশ জরায়ু। তা থেকে নির্গত তরলপদার্থ অপবিত্র।

যৌনাঙ্গের মূল ভেতরের ব্যাপারে ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মত হলো, তা পবিত্র। ইমাম আবুইউসুফ ও মোহাম্মদ [রহিমাল্লমাল্লাহ]-এর মতে অপবিত্র।

প্রশ্নেযুক্ত আর্দ্রতা–নারীরা যে বিষয়ে সাধারণত অভিযোগ করে তা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। সূতরাং তা অপবিত্র।

তবে গবেষকগণ নিশ্চিত হন যে, এটা প্রথম প্রকার তাহলে পবিত্র হবে। আর যদি তৃতীয় প্রকারের প্রমাণ পান তাহলে সতর্কতাম্বরূপ তা ওজু ভঙ্গকারী ও অপবিত্র ধরা হবে। আর যদি সবসময় ঝরতে থাকে তবে তা অপারগতা ধরে নেয়া হবে। ইমদাদুল ফতোয়া: পৃষ্ঠা: ১০৮, ১১২ ও ১২১]

#### সারকথা

যে তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ে, তা যেখান থেকেই নির্গত হোক—অপবিত্র ও ওজু ভঙ্গকারী। নারীদের অধিকাংশ সময় যে সাদা পদার্থ ঝরে তা অপবিত্র ও ওজু ভঙ্গকারী। যখন তা গড়িয়ে যৌনাঙ্গের বাইরে চলে আসে তখন ওজু ভেঙ্গে যাবে। যৌনাঙ্গের ভেতরের যে পদার্থ নিয়ে ইমাম আবুহানিফা রিহমাতুল্লাহি আলায়হি। এবং ইমাম আবুইউসুফ ও মোহাম্মদ [রহিমাত্মাল্লাহ]-এর মাঝে মতভেদ রয়েছে তা নিজে নিজে কখনো বের হয় না। কিন্তু এই সাদাপদার্থ সবসময় ঝরতে থাকলে নারীকে অপারগ ধরা হবে।

[ইমদাদুল ফতোয়া; খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১২]

#### অপারগব্যক্তির পরিচয় ও তার বিধান

- ১. যেব্যক্তির এমন কোনো ক্ষত থাকে যা থেকে সবসময় [রক্ত বা রস] ঝরতে থাকে, কখনো বন্ধ হয় না অথবা কোনো নারীর লিকুরিয়া বা ক্ষয়রোগ থাকে, যা থেকে সবসময় রস ঝরতে থাকে অথবা প্রস্রাবের দোষ থাকে সবসময় ফোটা পড়তে থাকে; এতোটুকু অবসর পায় না যে, পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করবে।

  ২. কোনো মানুষকে তখনই অপারগ ধরা হবে যখন তার ওপর পুরো একওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। অথচ এতোটুকু সময় পায় না যখন পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করবে। যদি সে পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করার সুযোগ পায় তবে তাকে অপারগ ধরা হবে না। যখন একওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ সে নামাজ আদায়ের সুযোগ পায় তখন সে অপারগ বলে গণ্য হবে না। তার বিধান হলো, সে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন ওজু করবে। এরপর যখন নতুন ওয়াক্ত আসবে তখন তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া শর্ত নয়, বরং পুরো সময়ে যদি একবার বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তবুও তাকে অপারগ ধরা হবে। কিন্তু পরে যদি পুরো একওয়াক্ত সময় রক্ত বের না হয় তবে সে আর অপারগ গণ্য হবে না।
- ৩. অপারগব্যক্তির বিধান হলো, সে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। যতোক্ষণ ওয়াক্ত থাকবে ততোক্ষণ ওজু থাকবে। কিন্তু নির্ধারিত রোগ ছাড়া অন্যকানো ওজুভাঙ্গার কারণ পাওয়া গেলে ওজু ভেঙ্গে যাবে। পুনরায় ওজু করতে হবে। যখন এই ওয়াক্ত শেষ হবে তখন অন্যওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। এরপর যখন সে ওয়াক্ত শেষ হবে তখন নতুন ওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। এভাবে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। এই ওজু দ্বারা ফরজ ও নফল যে নামাজ ইচ্ছা পড়বে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৪]